



282

উপেন্রুকিশোর রায়



# পৌরাণিক কাহিনী





দ্লকাতা-১২

নিউদ্ধিপ্ট প্রকাশক

কলকাতা-২৯

অলহরণ: উপত্রে কিশোর রায় সত্য জিৎ রায়

21.7.2008

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডাদ্র, ১৩৯২ প্রকাশক ঃ অশোকানন্দ দাশ নিউক্তিপ্ট। এ-১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২ মুদ্রক ঃ শ্রীঅধীর ঘোষ কালিকা প্রেস প্রাইডেট লিমিটেড। ২৫ ডি, এল, রায় স্ট্রীট, কলকাতা ৬

দাম ঃ ১০ ০০

#### প্রকাশকের নিবেদন

ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف

বাংলা শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর এক যুগান্তর এনেছিলেন। গল্প, উপন্থাস, রূপকথা, দেশবিদেশের কাহিনী, হাসির গল্প, প্রবন্ধ, ধাঁধা, ছড়া, ছবি, কবিতা, গান—কিনা তিনি লিখে গিয়েছেন!
উপেন্দ্রকিশোর বুঝেছিলেন যে কোন জাতির প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক হল তার পুরাণ ও ইতিকথা। এইগুলির সঙ্গে পরিচিত না হলে দেশকে জানা কখনও সম্পূর্ণ হয় না।
বিভিন্ন পুরাণ থেকে কাহিনী সঙ্কলন করে তিনি তাঁর আশ্চর্য সহজ ও সরস ভাষায় ছেলেমেয়েদের জন্ম লিপিবদ্ধ করেছিলেন ও তাঁর প্রিয় সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।
ইতিপূর্বে এই কাহিনীগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।



#### স্চীপত্ৰ

১১ শিবের বিয়ে গণেশ গণেশের বিবাহ २७ ইন্দ্র হওয়ার স্থ ২৬ ৩৪ মহিষান্ত্র ত্রিপুর 99 শুন্ত-নিশুন্ত 88 পিপ্ললাদ ৪৯ পৃথিবীর পিতা 09 স্থের গৃহিনী 65 ৬৬ রেবতীর বিবাহ কুবলয়াখ 90 ৮০ বিষ্ণুর অবতার কৃফের কথা ৮৯ ৯৩ ধ্রুব শুমন্তক মণি ১১ ১০৩ সাপ রাজপুত্র প্রথম কবি ও প্রথম কাব্য ১০৯ ১১২ भक्तरवधी হন্মানের বাল্যকাল 330 ১২১ রাবণ

সগর রাজার কথা ১৩৭

#### শিবের বিয়ে

সূর্গার এক নাম 'পার্বতী', অর্থাং, পর্বতের মেয়ে। তাঁর পিতা হিমালয়, মা মেনকা। শিবের সঙ্গে যাতে তাঁর বিয়ে হয়, এজন্ম পার্বতী অনেক দিন ধরে কঠিন তপস্থা করেছিলেন, তার ফলে শেষে শিবের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হল।

পার্বতীর তপস্থায় তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে বিরাহ করতে চাইলেন।
কিন্তু বর যে, সেত আর নিজে কনের বাপের কাছে গিয়ে বিয়ে ঠিক
করতে পারে না, তাহলে লোকে হাসে! কাজেই শিব সপ্তর্ষিদের
ডেকে পাঠালেন। সপ্তর্ষিরাও তখনই সোনার বন্ধল পরে, মুক্তামালা
গলায় দিয়ে, মণি মাণিকের গহনা ঝলমলিয়ে তাঁর কাছে এসে জোড়
হাতে বল্লেন, 'আমাদের কি সৌভাগ্য! প্রভু আজ আমাদের স্মরণ
করেছেন। আজ্ঞা করুন, আমাদের কি করতে হবে।'

শিব বল্লেন, 'আমি হিমালয় পর্বতের মেয়ে পার্বতীকে বিয়ে করতে চাই; তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে সব ঠিকঠাক কর। দেখ যেন ভালমতে কাজটি করে আসতে পার।'

সপ্তর্ষিরা তখন নিমেষের মধ্যে আকাশে উঠে, সেই ঝকঝকে হিমালয় পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হিমালয় দ্রে থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে মেনকাকে বল্লেন না জানি ঐ সাতটি সূর্য কি করতে আমাদের এখানে আসছে!' বলতে বলতেই তিনি দেখলেন, ওসব সূর্য নয়, সাতটি মুনি। তখন তিনি তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছে গিয়ে, জোড়হাতে তাঁদের নমস্কার করে বসতে স্থানর আসন দিয়ে বল্লেন, 'মুনি ঠাকুরেরা কি মনে করে আমাদের এখানে পায়ের ধূলো

দিয়েছেন ?' মুনিরা বল্লেন, 'শিব তোমার কন্যা পার্বতীকে বিশ্নে করতে চেয়েছেন, তাই আমরা এসেছি। এমন জামাই আর পাবে না রাজা, শিবের কাছে তোমার পার্বতীর বিয়ে দাও।'

তা শুনে হিমালয়ের আর আনন্দের সীমাই রইল না। তিনি
ভখনি ছুটে গিয়ে, পার্বতীকে সাজিয়ে গুজিয়ে এনে মুনিদের কোলে
বসিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'এই নিন, আমার পার্বতীকে।' এমন স্থান্দর
লক্ষী মেয়ে আর কখনও হয়নি, হবেও না। পার্বতীকে দেখে সেহে
মুনিদের মন গলে গেল। তাঁরা তার গায় হাত বুলিয়ে, তাঁকে কত
আশীর্বাদ করে, বিয়ের সব কথাবার্তা বলে সেখান থেকে পরম আনন্দে
হাসতে হাসতে চলে এলেন। স্থির হল যে আর তিনদিন পরেই
শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হবে।

সপ্তর্বিরা শিবের কাছে এসে এসব কথা জানালে শিব যারপর নাই খুসি হয়ে বল্লেন 'বেশ বেশ! বিয়ের সময় তোমরা আমার পুরুত হবে কিন্তু। তোমাদের শিশুদের নিয়ে আসবে।'

মুনিরা সে কথায় 'যে আজা' বলে চলে যেতেই শিব বিয়ের আয়োজন করবার জন্ম তাঁর ভূত প্রেত নিয়ে কৈলাস পর্বতে চলে এলেন। তারপর তিনি নারদকে ডেকে বল্লেন, 'নারদ বিয়ে ঠিক করেছি; কনে হচ্ছেন হিমালয়ের মেয়ে পার্বতী। এখন তুমি একটি কাজ কর ত; দেবতাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে এস। মুনি ঋষিদেরও বলবে; যক্ষ গন্ধর্বেরাও যেন বাদ না পড়ে। সকলকেই আসতে হবে; যে না আসবে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হবে।'

নারদ মুনি যেমন তেমন চালাক লোক ছিলেন না, শিবের হুকুম মত সব কাজ করে ফেল্লেন।

ততক্ষণে কৈলাস পর্বতে খুবই ধুমধাম পড়ে গেছে; ভূতেরা ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা, শানাই, কাঁসর করতাল সব বাজিয়ে সৃষ্টি মাথায় করে ভূলেছে। তাদের মুখে আজ আর হাসি ধরে না। ক্রমে দেবতারাও একজন ছজন করে এসে উপস্থিত হলেন। হাঁসে চড়ে ব্রহ্মা এলেন, গরুড়ে চড়ে বিষ্ণু এলেন। ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, কেউ আসতে বাকি রইলেন না। গন্ধর্ব আর অপ্সরারা ত এর চের আগেই এসে গান বাজনা জুড়ে দিয়েছে। শিবও সেই কখন থেকে সেজে গুজে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বরের বেশে তাঁকে কি সুন্দরই দেখা যাচ্ছে!

তারপর সকলে শিবকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। দেবতারা নিজ নিজ দল নিয়ে বরের আগে আগে যেতে লাগলেন, বাজানদারের। মাথা ছলিয়ে নাচতে নাচতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে চল্ল।

এদিকে হিমালয়ও চুপ করে বসে থাকেন নি। পার্বতীতে নাইয়ে সাজিয়ে তাঁরাও প্রস্তুত হয়ে আছেন। বাড়ি ঘর সাজিয়ে, তোরণ বানিয়ে, নিশান উড়িয়ে, স্বপ্নপুরীর মত স্থলর করা হয়েছে। পর্বতেরা সকলে সেজে গুজে সপরিবারে এসে কাজে কর্মে ব্যস্ত রয়েছেন। শিবকে এগিয়ে আনবার জন্ম স্বয়ং গন্ধমাদন পর্বত কখন বেরিয়ে গেছেন। বর এলে তাকে আদর করে আনতে হবে, সে জন্ম নিজে হিমালয় ফটকে দাঁড়িয়ে।

বাড়ির ভিতরেও অবশ্যি কেউ চুপ করে নেই। মেয়েদের আজ বড়ই আনন্দ আর উৎসাহ। পার্বতীর মা মেনকাদেবী ত আনন্দে মাথা ঠিকই রাখতে পাচ্ছেন না। তিনি এরি মধ্যে নারদ মুনিকে দঙ্গে করে গিয়ে ছাতে উঠে আছেন,—যার জন্মে মেয়ে এত তপস্থা করলেন, সেই শিবকে সকলের আগে দেখতে হবে। সাধারণ দেবতারাই যখন দেখতে এত সুন্দর, শিব না জানি তবে কত সুন্দর।

এমন সময় গন্ধবের রাজা বিশ্বাবস্থ এলেন। তিনি দেখতে খুবই স্থানর; তাঁকে দেখে মেনকা বল্লেন, 'এই বৃঝি শিব!' নারদ তাতে হেসে বল্লেন 'না, না—ও ত আমাদের বাজানদার; ও কেন শিব হবে ?' তা শুনে মেনকা ত থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, ভাবলেন, 'বাজানদারই দেখতে এমন, শিব না জানি তবে কেমন!'

তারপর এলেন যক্ষদের নিয়ে কুবের; তিনি গন্ধর্বের রাজার চেয়ে দিগুণ স্থানর। মেনকা বল্লেন, 'তবে এই শিব!' নারদ বল্লেন, 'না!' শুনে মেনকা আরো আশ্চর্য হলেন।

তারপর এলেন বরুণ, তিনি কুবেরের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর; তারপর এলেন যম, তিনি বরুণের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর; তারপর এলেন ইন্দ্র, তিনি যমের চেয়েও দ্বিগুণ সুন্দর। মেনকা এদের একেকজনকে দেখে ভারী খুসি হয়ে বল্লেন, 'এ নিশ্চয় শিব!' নারদ তাতে না বল্লে, তিনি অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন।

এমনি করে সূর্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিফু, বৃহস্পতি সকলকে দেখেই মেনকা বল্লেন, 'এই শিব!' যখন শুনলেন যে এঁদের কেউ শিব নন, শিব এঁদের চেয়েও বড়, তখন তাঁর এতই আশ্চর্য বোধ হল যে, তিনি আর ভাবতেই পারলেন না, সেই শিব তবে কত সুন্দর।

এমন সময় ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য সব নিয়ে শিব এসে উপস্থিত।
এত ভূত আর মেনকা কখনো একসঙ্গে দেখেন নি; তাদের
সেই বিকট ভেঙ্চি দেখেই তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তাদের সঙ্গে যে
আবার পাঁচমুখো একটা কে যাঁড়ে চড়ে এসেছে,—মাথায় জটা পরণে
বাঘছাল, গায় ছাই মাখা, গলায় মড়ার মাথা—সে কথার খবর নিবার
খেয়ালই তাঁর রইল না। তখন নারদ সেই দেবতাকে আফুল দিয়ে
দেখিয়ে বল্লেন—'এই শিব!'

যেই এই কথা বলা, অমনি মেনকা, 'ও লক্ষীছাড়ী পোড়ারমুখী পার্বতী! করেছিস কি!' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। শিব সে কথা জানতে পেরে ছুটে এসে মেনকার মাথায় জল ঢেলে অনেক হাওয়া করতে শেষে তাঁর জ্ঞান হল।

তথন তিনি শিবকে আর নারদকে কি বকুনিটাই না বকলেন! নারদের অপরাধ ছিল এই যে তিনি বলেছিলেন, 'শিব বড় ভাল, তাঁর সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হবে।' বকতে বকতে তাঁর সেই সাত মুনির কথা মনে হল যাঁরা পার্বতীর বিয়ে ঠিক করতে এসেছিলেন। অমনি তিনি তাঁদের উপর যারপর নাই চটে বল্লেন, 'বেটারা গেল কোথায় আজ তাদের দাড়ি ছিঁড়তে হবে!' আবার তথনই মাথায় চাপড় মেরে বল্লেন, 'আর তাদেরই বা দোষ কি! এ অভাগী মেয়েই তো যত নপ্টের গোড়া!' এই বলে তিনি পার্বতীকে কত গালই দিলেন। শেষে তিনি বল্লেন যে 'আমি কিছুতেই এই কদাকার বুড়োর কাছে মেয়ে দিব না। ওর না আছে টাকা, না আছে গুণ, না জানে লেখাপড়া, না পারে একটা ঘোড়া কিনে চড়তে।'

তখন সকলে মিলে মেনকাকে কত বুঝালেন, কারো কথায় কিছু হল না। পার্বতী নিজে এসে একবার তাঁকে মিনতি করে হুটো কথা বলেছিলেন, তাতে তিনি দাঁত কড়মড়িয়ে ক্ষেপে টঠ পার্বতীকে এমনি কীল আর কন্মুয়ের গুতো মারতে লাগলেন যে, নারদ মুনি তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ছাড়িয়ে না নিলে সেদিন ভারী মুগ্জিলই হত সার কি!

যা হোক শেষে বিফু এসে অনেক উপদেশ দিতে মেনকার মন একটু শান্ত হল। ঠিক সেই সময়ে নারদও শিবকে ব্ঝিয়ে স্থ্বিয়ে তাঁর চেহারা অনেকটা শুধরিয়ে এনে মেনকার সামনে উপস্থিত করলেন। তথন মেনকা দেখলেন যে শিবের মাথায় জটা আর গায় ছাই বলে তাঁকে একটু উস্ক খুস্ক দেখায় বটে, কিন্তু আসলে তিনি সকল দেবতার চেয়ে স্থান্দর। মেনকা যতই তাঁর মুখের দিকে তাকান ততই তাঁর মনে যে, 'আহা, কি মিষ্টি! কি সরল!'

এমনি ভাবে মেনকা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে শিবের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'আহা! আমার পার্বতীর কপাল ভাল যে এমন স্বামী পেয়েছে!' তা শুনে শিবের ভারী লজ্জা হওয়ায় তিনি জড়সড় ভাবে দেবতাদের কাছে চলে গেলেন। এদিকে মেয়েদের মহলে ভয়ানক ছুটাছুটির ধূম লেগে গেছে।
সবাই বলছে, 'আরে, দেখ এসে, পার্বভীর কি স্থানর বর হয়েছে।'
তারা যে যেমন ছিল, তেমনি ভাবে, কেউ রানা ফেলে, কেউ কলসী
কাঁকে, কেউ চুল বাঁধতে বাঁধতে, কেউ ঘোমটা টানতে টানতে, কেউ
আছাড় খেতে খেতে এসে উপস্থিত হল। শিবকে তারা চন্দন দিয়ে,
থৈ দিয়ে, আরো কত রকমে পূজা যে করল তা কি বলব। তাঁকে
নিয়ে হাসি তামাসা কত হল, তার ত অন্তই নাই। মেনকা অবধি
এসে তাতে যোগ না দিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি শিবের
পিছনে গিয়ে, তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে টানতে আরম্ভ করেছিলেন,
দেবতারা দেখে ফেলায় হাসতে হাসতে ঘরে পালিয়ে গেলেন।

তারপর শিবকে রেশমী কাপড় পরিয়ে, তাঁর গলায় সোনার ফুলের মালা কপালে তিলক দিয়ে তাঁকে আর পার্বতীকে বিয়ের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। মুনিরা বেদ পড়তে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁদের দিয়ে বিয়ের সকল কাজ করিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর কথায় মেয়েরা এসে শিব আর পার্বতীর কপালে থৈ ছড়িয়ে দিতে লাগল। আর, গন্ধর্ব অপ্সরারা মিলে গান বাজনা যে খুবই করল, তার ত কথাই নাই।

এমনি করে শিব আর পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেল। হিমালয় দেবতাদের সকলকে এমনি আদর অভ্যর্থনা করলেন যে, তাঁদের লাজে মাথা হেঁট করে থাকতে হল। তারা হিমালয়েক কত আশীর্বাদ যে করলেন, তার লেখা জোখা নাই। তখন মেনকা লাজে জড়সড় হয়ে তাঁদের কাছে এসে বললেন, ঠাকুর! আপনাদের কাছে আমি ভারী পাগলামী করেছি, আমার বড় অপরাধ হয়েছে, আমাকে মাপ করতে হবে।' দেবতারা হেসে বললেন, 'আপনার কোন চিম্ভা নাই; আপনি বা করছেন তাতে আমরা আমোদই পেয়েছি। আপনার দিন দিন সৌভাগ্য বাড়তে থাকুক।'

তথন আবার বাজনা বেজে উঠল, সকলে সেজে প্রস্তুত হল, দেবতারা মনের সুখে বর কনে নিয়ে কৈলাস যাত্রা করলেন। হিমালয় আর মেনকা সকলকে নিয়ে এদের গন্ধমাদন পর্বত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, যরে ফিরে এসে ভাবলেন, 'হায়, সব যে অন্ধকার! কোথায় গেল আমাদের পার্বতী ?' বিবাহ হইল তখন পার্বতীর বিবাহ হইল তখন পার্বতী কৈলাস পর্বতে আসিয়া ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। শিব খ্যোলশৃত্য লোক, তাহাতে আবার ভূতের দল নিয়া থাকেন—মেয়েরা বাড়িতে থাকিলে কেমন করিয়া চলা ফেরা করিতে হয়, সেদিকে তাহার নজর একটু কম। যখন তখন তিনি তাহার ভূতদের নিয়া বাড়ির ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হন, পার্বতী আর তার সখীদের তাহাতে বড় অস্থবিধা হয়! দারোয়ান নন্দী তাহাকে মানা করিলেও তিনি তাহা শোনেন না, তাহাকে ধমকাইয়া ঠিক করিয়া দেন।

পার্বতীর সথী জয়া আর বিজয়া ক্রমাগত বলেন, ইহারা সকলেই
শিবের লোক, কাজেই তাঁহার ধমকে ভয় পায়। আমাদের নিজের
একটি ভাল লোক হইলে বেশ হইত। এ কথায় পার্বতী কাদা দিয়া
যারপরনাই স্থন্দর একটা খোকা তৈয়ের করিলেন, তাহার নাম হইল
গণেশ। সেই খোকাটিকে তিনি স্থন্দর পোষাক আর গহনা পরাইয়া
দারোয়ান সাজাইয়া লাঠি হাতে দিয়া দরজায় বসাইয়া দিলেন।
গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে বসে আমি কি করব ?' পার্বতী
বলিলেন, রাবা, তুমি এখানে দারোয়ান হবে, কাউকে তৃকতে
দিবে না।'

এই বলিয়া গণেশের মূখে বার বার চুমো খাইয়া, পার্বতী স্নান করিতে গেলেন আর তাহার খানিক পরেই শিব তাঁহার ভূতপ্রেত লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গণেশ দরজা ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, 'কোথা যাচ্ছ? থামো, মা স্নান করছেন।' বলিয়াই তিনি লাঠি তুলিলেন। শিব আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'আরে আমি শিব।' গণেশ বলিলেন, 'শিব আবার কে ? তুমি কেন যাবে ?' শিব বলিলেন, 'এ ত দেখছি ভারী রোখা। আরে আমি পার্বতীর স্বামী।' বলিয়া তিনি যেই ঢুকিতে যাইবেন, অ্যুনি গণেশ ধাঁই করিয়া তাঁর পিঠে লাঠি মারিয়া বিসিয়াছেন।

তথন ত বড়ই বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। শিবের হুকুমে তাঁহার ভূতের। আসিয়া গণেশকে শাসাইতে লাগিল। গণেশ তাহাদের বিকট চেহারা দেখিয়া একটুও ভয় পাইলেন না। তিনি বলিলেন বাঃ! মুখের ছিরী দেখ। যা বেটারা এখান থেকে।

ভূতেরা বড়ই মৃদ্ধিলে পড়িল। তাহাদের হাসিও পাইয়াছে। রাগও হইয়াছে, আবার ভয়ও হইয়াছে। তাহারা এক একবার শিবের কাছে ফিরিয়া যায়। আবার তাহার তাড়া খাইয়া গণেশের কাছে আসিয়া দাঁত খিঁচায়। গণেশ লাঠি লইয়া তাড়া করিলে আবার শিবের কাছে ছুটিয়া যায়। যাহা হউক শেষে তাহারা শিবের কথায় খুব সাহস পাইয়া গণেশের সঙ্গে যুদ্দ আরম্ভ করিল। নন্দী আর ভূঙ্গী তুজনে আসিয়া তাহার তুই পা ধরিয়া দিল টান, আর গণেশ ঠাস ঠাস করিয়া তাহাদের তুজনকে মারিলেন তুই থায়ড়। তারপর দরজার তুড়কা লইয়া ভূতের দলকে তিনি এমনি ঠেঙ্গান ঠেঙ্গাইলেন যে কি বলিব।

এদিকে নারদ মুনি গিয়া দেবতাদিগকে এই যুদ্ধের সংবাদ
দিয়াছেন, দেবতারাও সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা মুনি ঋষি, অপ্সরা, কেহই আসিতে বাকি
নাই। শিব তখন ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, 'দেখ ত ঐ ছেলেটিকে
বলিয়া কহিয়া শাস্ত করিতে পার কিনা।'

শিবের কথায় ব্রহ্মা মূনি ঋষিদিগকে লইয়া গণেশকে শান্ত করিতে গেলেন। গণেশ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি ভূত আসিয়াছে, কাজেই বুঝিতে পার—ব্রন্ধার মুখে যত দাড়ি ছিল, সব তিনি ছিঁ ড়িয়া ফেলিলেন। ব্রন্ধা যত চঁ চাচান, 'দোহাই বাবা, আমাকে মারিও না, আমি যুদ্ধ করিতে আসি নাই,' গণেশ ততই আরো বেশি করিয়া তাঁহার দাড়ি ছিঁ ড়েন! তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শেষে দরজার হুড়ক। লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিলেন। তখন আর কাহারও সেখানে থাকিতে ভরসা হইল না, সকলে উপর্বশ্বাসে শিবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তারপর সকল দেবতা আর ভূত মিলিয়া গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ করিল, সে বড়ই ভীষণ।

পার্বতী দেখিলেন যে গণেশের বড়ই বিপদ উপস্থিত, এখন আর শুধু লাঠি হুড়কা লইয়। যুদ্ধ করিলে চলিবে না, তাই তিনি তুইটা ভয়ঙ্কর শক্তি তৈয়ের করিয়া গণেশকে দিলেন।

তাহার একটার মুখ এমনি বিকট যে সে হা করিলে পাহাড় পর্বত গিলিয়া ফেলিতে পারে। আর একটা বিজ্লীর মত ঝলমল করে, আর তাহার যে কত হাজার হাত তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। সেই ছই শক্তি দেবতাদের সকল অস্ত্রকে গিলিয়া ফেলিতে লাগিল, কাজেই গণেশের গদার সামনে কেহই টিকিতে পারিলেন না। দেবতা আর ভূত সকলকেই পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইল। তাঁহারা কত যুক্ষ করিয়াছেন আরো কত যুক্ষ দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন বিপদে আর কখনও পড়েন নাই। তখন শিব আর বিষ্ণু পারামর্শ করিলেন সে এই ছেলেটাকে ছল করিয়া মারিতে না পারিলে আর উপায় নাই। বিষ্ণু শিবকে বলিলেন, 'আমি সম্মুখ হইতে যুক্ষ করিয়া ইহাকে ভূলাইয়া রাখিব। সেই সময় ভূমি পিছন হইতে ইহার প্রাণ বধ করিবে।'

এই বলিয়া বিষ্ণু মায়ার বলে গণেশের শক্তি ছটিকে অবশ করিয়া দিলেন; কিন্তু গণেশ তাহাতে ভয় না পাইয়া এমনি গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে—তাহা সামলাইতে বিষ্ণু অস্থির। তাহা দেখিয়া শিব মহারাগে ত্রিশূল হাতে লইলেন। কিন্তু গণেশের গদার ঘায় তাহা তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। তাহাতে তিনি পিণাক (শিবের ধনুক) হাতে নিলেন, তাহাও গণেশের গদার ঘায় পড়িয়া গেল, আর সেই অবসরে গণেশ তাঁহার পাঁচখানি হাত কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর গণেশ আবার বিষ্কৃকে গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন, বিষ্কুর চক্রে ঠেকিয়া তাহা গুঁড়া হইয়া গেল। এমনি করিয়া যেই গণেশ আবার বিষ্কৃর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত হইয়াছেন, অমনি শিব পিছন হইতে আসিয়া ত্রিশূল দিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

হায়। এই নিদারুণ শোক পার্বতী কিরুপে সহ্য করিবেন? তিনি রাগে আর তুঃখে অস্থির হইয়া এক হাজারটা এমন ভয়ন্তর শক্তি তয়ের করিলেন যে, তাহারা দেখিতে দেখিতে সকল স্থান্তি নাশ করিবার যোগাড় করিল। শিবের কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়া, অন্ত দেবতাদিগকে মারিয়া কেলিতে লাগিল; সে যে কি ভীষণ কাণ্ড তাহা তার বলিবার নয়।

তখন শুধু আর হাতজোড় ভিন্ন উপায় কি, কিন্তু পার্বতীর কাছে আদিতে কাহারও ভরসা হয় না, তাই দূরে থাকিয়াই দেবতাগণ প্রাণপণে সে কাজ করিতে লাগিলেন। অনেক কান্নাকাটির পর শেষে পার্বতী তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আচ্ছা গণেশকে যদি বাঁচাইয়া দাও, আর সকল দেবতার আগে তাহার পূজা হয়, তবে আমি তোমাদিগকে ক্রমা করিব।'

একথা শুনিয়া শিব সকলকে বলিলেন, শীঘ্র তাই কর, নহিলে আর রক্ষা নাই।' অমনি সকলে গণেশকে বাঁচাইবার জন্ম ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে তারী এক মুস্কিল উপস্থিত,—গণেশের মাথাটি কোথাও থুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাহাতে শিব বলিলেন, 'তোমরা গণেশের শরীর ধুইয়া তাহার পূজা কর, আর কয়েকজন উত্তর দিকে যাও। সে দিকে গিয়া প্রথমে যাহাকে দেখিয়ে



পাইবে, তাহারই মাথাটা কাটিয়া আনিয়া গণেশের দেহের সঙ্গে জুড়িয়া দাও।'

তংক্ষণাৎ উত্তর দিকে সকলে ছুটিল, আর অনেক দূর গিয়াই একটা এক দাতথ্যালা সাদা হাতী দেখিতে পাইল। হাতী হউক, আর যাহাই হউক, উহারই মাথা কাটিয়া নিয়া গণেশের দেহে জুড়িতে হইবে, কাজেই আর কি করা যায়? সেই হাতীর মাথা আনিয়া গণেশের দেহে জুড়িয়ে। মন্ত্র পড়িতেই গণেশ উঠিয়া বসিলেন। তখন পার্বতীরও রাগ দূর হইল, দেবতাদেরও বিপদ কাটিল। সেই অবধি গণেশের হাতীর মাথা, আর সেই অবধিই সকল দেবতার আগে গণেশের পূজা হয়।

#### গণেশের বিবাহ

পিলেশ কেমন যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা বলিয়াছি, গণেশের বিবাহ কেমন করিয়া হইয়াছিল আজ তাহা বলিব।

যুদ্ধের পর হইতে শিব গণেশকে যারপর নাই স্নেহ করেন, আর পার্বতীর ত কথাই নাই। কার্তিক যেমন শিব আর পার্বতীর পুত্র, গণেশ তাঁহাদের তেমনি পুত্র হইলেন, আর তাঁহাদের নিকট তেমনি স্নেহ পাইতে লাগিলেন।

কার্তিক আর গণেশ যখন বড় হইলেন, তখন একটা কথা লইয়া ত্জনের মধ্যে বড়ই তর্ক উপস্থিত হইল; কার্তিক বলেন 'আমি আগে বিবাহ করিব' গণেশ বলেন, 'আমি আগে বিবাহ করিব!'

তাঁহাদের এইরূপ তর্ক শুনিয়া শিব আর পার্বতী বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। তুই পুত্রকেই তাঁহারা সমান স্নেহ করেন; ইহাদের কাহাকে চটাইয়া কাহার বিবাহ আগে দেন? শেষে অনেক ভাবিয়া শিব স্থির করিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে আগে এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া (অর্থাৎ তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া) আসিতে পারিবে, ভাহার বিবাহই আগে দিব।'

একথা শুনিয়া কার্তিক তখনই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন গণেশের এই বড় ভুঁড়ি, তাহা লইয়া ছুটাছুটি করিবার সুবিধা নাই; তিনি ভাবিলেন, 'তাইত, এখন করি কি? ক্রোশ-খানেক যাইতে না যাইতেই আমার হাঁপ ধরে, পৃথিবীর চারিদিক আমি কি করিয়া ঘুরিব?'

যাহাই হউক, গণেশ বড়ই বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি মনে মনে



18401SET

এক চমংকার যুক্তি স্থির করিয়া, স্নানের পর ছইখানি আসন হাতে পিতামাতার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'বাবা! মা! এই ছইখানি আসনে আপনারা ছজন বস্থন, আমি আপনাদের পূজা করিব।'

এ কথার শিব আর পার্বতী সন্তুপ্ত হইয়া ত্বই আসনে ত্বইজন বসিলেন। গণেশও ভক্তির সহিত তাঁহাদের পূজা করিয়া, সাতবার তাঁহাদের চারিদিকে ঘুরিলেন। তারপরে জোড় হাতে তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'এখন তবে আমার বিবাহ দিন।'

শিব কহিলেন, 'বাবা, আমি ত বলিয়াছি, কার্তিকের আগে যদি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পার, তবে তোমার বিবাহই আগে হইবে।'

তাহাতে গণেশ বলিলেন, 'সে কি বাবা, আমি যে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলাম, তবে কেন এমন কথা বলিতেছেন ?'

শিব কহিলেন, 'ভূমি কখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে ?'

গণেশ বলিলেন, 'এই যে আমি আপনাদের পূজা করিয়া সাতবার আপনাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়াছি। বেদে আর শাস্ত্রে আছে যে, পিতামাতাকে পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিলে তাহাতে পৃথিব। প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই।' বেদের কথা যদি সত্য হয়, ভবে অবশ্য আমার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে। স্থতরাং আমার শীঘ্র বিবাহ দিন, নচেৎ বেদের কথা মিথাা হইয়া যাইবে।'

এ কথায় শিব যারপর নাই আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'তাই ত বানা, তুমি ত ঠিক কথাই বলিয়াছ। বেদে আর শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাই তুমি করিয়াছ, স্কুতরাং তোমার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে বৈ কি!'

তথনই গণেশের বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। তুটি কন্মাও পাওয়া গেল, রূপে গুণে কুলে শীলে সকলের চেয়ে ভাল ; নাম সিদ্ধি আর বৃদ্ধি। স্তরাং বিবাহ হইতে আর বিলম্ব হইল না।

এদিকে হইয়াছে কি, গণেশের বিবাহের কিছুদিন পরে কার্তিক প্রাণপণে পৃথিবীর চারিদিকে ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কৈলাসে উপস্থিত হইয়াছেন, আর অমনি নারদ মুনি আসিয়া ভাঁহাকে বলিয়াছেন, 'দেখিলে ইহাদের কাজ? তোমাকে ফাঁকি দিয়া ভোমার পিতামাতা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পাঠাইলেন আর সেই অবসরে গণেশের বিবাহ দিলেন! শাস্ত্রে বলে এমন মা-বাপের মুখ দেখিতে নাই, এখন তোমার যেমন ভাল মনে হয়, কর।'

এই বলিয়া যেই নারদ বিদায় হইলেন, অমনি কার্তিকও শিব আর পার্বতীকে প্রণাম করিয়া রাগের ভরে ক্রোঞ্চ পর্বতে চলিয়া গেলেন।

শিব আর পার্বতী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'কোথায় যাইতেছ বাছা ? তোমার যে বিবাহ ঠিক করিয়াছি।'

কার্তিক কি তাহাতে থামেন? তিনি বলিলেন, 'না, আমি এখানে আর থাকিব না ; আপনারা আমাকে ফাঁকি দিয়াছেন ?'

স্থৃতরাং কার্তিকের আর বিবাহ হইল না : এই জন্মই তাঁহার আর এক নাম হইয়াছে 'কুমার'।

ইহাতে শিব আর পার্বভীর মনে কিরূপ কন্ট হইল, বুকিতেই পার। তাহারা কার্তিককে ফিরাইতে না পারিয়া নিজেরাই সেই ক্রোঞ্চ পর্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্তিকের কিনা বড়ই রাগ হইয়াছিল, তাই তিনি তাহার পিতামাতাকে আসিতে দেখিয়া ক্রোঞ্চ পর্বতে থাকিতে চাহিলেন না। দেবতারা অনেক বলিয়া কহিয়া সেখান হইতে বার ফ্রোশের মধ্যে থাকিতে তাহাকে রাজি না করাইলে না জানি তিনি কোথায় চলিয়া যাইতেন।

# ইন্দ হওয়ার সুখ

তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। তাঁহার এক হাজার চক্ষ্ আর
তামরা অবশ্যই শুনিয়াছ। তাঁহার এক হাজার চক্ষ্ আর
সব্জ রঙের দাড়ি ছিল। তাঁহার আদল নাম শক্র, পিতার নাম
কল্মপ, রাণীর নাম শর্চা, পুত্রের নাম জয়য়, হাতির নাম এরাবত,
বোড়ার নাম উল্লেখ্রা, সার্থীর নাম মাতলি, সভার নাম সুধর্ম,
গান গাইত, অপারারা নাচিত।

লোকে ভাবিত ইন্দ্র বড়ই সুথে থাকেন, আর অনেক সময়ই যে
তিনি পুব জাঁক-জনকের ভিতর দিন কাটাইতেন, একথা সত্যও বটে।
কিন্তু সময় সময় তাঁহাকে বেগও কন পাইতে হইত না। দেবতাদের
সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক শত্রতা ছিল, আর সেই সূত্রে অসুরেরা মাঝে
নাঝে ইন্দ্রকে বড়ই নাকাল করিত। দেবতা অসুরের যুদ্ধে একবার
ব্র নামে একটা অসুর ইন্দ্রকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল।
দেবতারা তখন অনেক বুন্ধি করিয়া সেই অসুরটাকে 'জ্ঞিকা' অস্ত্র
ছুঁড়িয়া মারেন, তাই ইন্দ্র রক্ষা পান, নচেং যে যাত্রা আর তাঁহার
বিপদের সীমাই ছিল না। জ্ঞিকা অস্ত্রের গুণ অতি আশ্বর্য। সে
অন্ত্র গায় লাগিবামাত্র অসুরটা ভয়ানক হাই ভুলিল, আর ইন্দ্র সেই
ফাঁকে তাহার পেটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এই যুদ্ধ ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতেই আবার ইন্দ্রের এক নৃতন বিপদ উপস্থিত হইল। পূর্বে কোন কারণে তাঁহার ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হয়। বুত্রের মৃত্যুর পরে সেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। বেচারা ভয়ে অস্থির হইয়া যেখানেই পলাইতে যান, ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয়। শেষে আর উপায় না দেখিয়া, তিনি একটা প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যে, পদ্মের মূণালের ভিতর গিয়া সূতা হইয়া লুকাইয়া রহিলেন। ভখন কাজেই ব্রহ্মহত্যা ঠিকিয়া গেল। কিন্তু, তথাপি সে তাঁহাকে সহজে ছাড়ে নাই, সে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বংসর সেইখানে তাঁহার সপ্রেক্ষায় বসিয়াছিল!

সাড়ে তিন লক্ষ বছর ত আর একদিন হু'দিনের কথা নয়, দেবতার হিসাবেও তাহা এক হাজার বংসর। কান্তেই দেবতারা তাঁকে এত দিন দেখিতে না পাইয়া ব্যস্তভাবে তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। শেষে ব্রহ্মার কথায় যদিও তাঁহার সন্ধান পাইলেন তথাপি তাঁহাকে ঘরে আনিতে সাহস পান নাই, কারণ ব্রহ্মহত্যা তথনও তাঁহার জন্ত সেখানে বসিয়া আছে, সে তাঁহাকে সহজে ছাড়িবে কেন? তথন দেবতারা পরামর্শ করিয়া হির করিলেন যে, কোন পবিত্র নদীতে স্নান করাইয়া ইন্দ্রের শরীরের পাপ ধুইয়া ফেলিবেন, তাহা হইলেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। এই বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকে গৌতমী নদীতে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। গৌতম যার পর নাই রাগিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, সে হইবে না, এই পাঁপীকে এখানে স্নান করাইলে আমি তোমাদিগকে শাপ দিয়া ভত্ম করিব। তোমরা শীঘ্র এখান হইতে যাও।'

এ কথায় দেবতারা নর্মদার জলে ইন্দ্রকে স্নান করাইতে গেলেন।
সেখানে মাণ্ডব্য মুনির আশ্রম ছিল। মাণ্ডব্য মুনি বিষম জকুটির
সহিত তাঁহাদিগকে বলিলেন—এখানে যদি ইহাকে স্নান করাও তবে
এখনি তোমাদের শাপ দিয়া ভশ্ম করিব।

যাহা হউক, শেষে দেবতারা অনেক স্তুতি মিনতি করায় মাওব্য ইন্দ্রকে সেখানে স্নান করাইতে দিলেন। তারপর তাঁহাকে গৌতমীতে নিয়াও স্নান করান হইল। ইহার পর আবার ব্রহ্মা তাঁহার কমওলুর জল দিয়া ইন্দ্রকে ধুইলেন, তবে সে যাত্রার মত তিনি একটু নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাস্তবিক, ইন্দ্র হওয়া আগাগোড়াই সুথের কথা ছিল না। কিন্তু, লোকে ভাবিত ইন্দ্র বড় সুখী। তাই অনেকে ইন্দ্র হইবার জন্ম কঠোর তপস্থা করিত। সেজন্ম কাহাকেও খুব তপস্থা করিতে দেখিলেই ইন্দ্র ভাবিতেন—'সর্বনাশ! এইবার বুঝি বা আমার কাজটি যায়!' তখন তিনি লোকটির তপস্থা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এক এক জন লোক ইন্দ্র হইয়া যাইত!

নহুষ নামে এক রাজা একবার ইন্দ্র হইয়া কি হুলস্থূলই বাধাইয়া ছিলেন! উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতে তাঁহার মন উঠিল না তিনি বলিলেন 'আমি বড় বড় মুনিদের ঘাড়ে চড়িয়া বেড়াইব!'

অমনি এক আশ্চর্য পান্ধী প্রস্তুত হইল, মুনিরা হইলেন তাহার বেহারা। সে বেচারাদের গায় জোর কম। ফলমূল খাইয়া থাকেন, পান্ধী বহার অভ্যাস কাহারও নাই তাঁহাদের কাজে নহুষের মন উঠিবে কেন? নহুষ তথন বেজায় চটিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মাথায় ধাঁই শব্দে এক প্রচণ্ড লাখি লাগাইয়া দিলেন। তাহার ফলও পাইলেন হাতে হাতেই, কেননা, তাহার পরমূহুর্তেই মুনির শাপে ভাঁহার সেই সুখের ইন্দ্রগিরি ঘুচিয়া গেল, আর তিনি এক প্রকাণ্ড সাপ হইয়া হিমালয়ের নিকটে পড়িয়া গড়াগড়ি ঘাইতে লাগিলেন!

আর একবার অস্ব্রদের সঙ্গে দেবতাদের ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে, কিন্তু কেহই জয়লাভ করিতে পারিতেছেন না। সেই সময়ে পৃথিবীতে রজি নামে একজন অতিশয় ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তুই দলই ভাবিলেন – 'এই রজিকে আনিয়া আমাদের সঙ্গে জুটাইডে পারিলে আমরা নিশ্চয় জিতিব।'

এই ভাবিয়া দেবতারা রজিকে আসিয়া বলিলেন,—'হে রাজন, ছুমি আমাদের সঙ্গে মিলিয়া অসুর বধ কর, নহিলে আমরা কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না!' রজি বলিলেন, 'আপনারা যদি আমাকে ইন্দু করেন, তবে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিতে পারি।'



ম্নিরা হইলেন তাহার বেহারা .....

দেবতারা বলিলেন, 'অবশ্য তোমাকে আমরা ইন্দ্র করিব, তুমি শীঘ্র আইস!'

এই বলিয়া দেবতারা সবে চলিয়া গিয়াছেন অমনি অস্থ্রেরা আসিয়া রজিকে বলিল 'মহারাজ আপনি আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন।' রজি দেবতাদিগকে যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি অস্থ্রদিগকেও বলিলেন, 'আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের কথায় রাজি আছি!'

কিন্তু, অসুরেরা সে কথায় অতিশয় ঘুণার সহিত বলিল, 'এমন সাহায্যের আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের ইন্দ্র প্রহলাদ আরু কোন ইন্দ্র আমরা চাই না। আপনি না হয় আমাদের পক্ষে নাই আসিলেন।'

তথন রজি দেবতাদের সঙ্গে জ্টিরা ভয়ানক রাগের সহিত অস্থ্রন্থ মারিতে আরম্ভ করিলেন, আর তাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেবতাদের জয়লাভ হইল। ইল্র দেখিলেন, এখন ত বড়ই বিপদ উপস্থিত, রজিকে এখন সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাই তিনি কিছু বলিবার আগেই তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ! লোকে বলে, যে রক্ষা করে, সে পিতা। আপনি আমাকে ভয় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কাজেই আপনি আমার পিতা হইলেন। আর তাহাতেই আপনি ইল্রও হইলেন, কেন না ইল্রের পিতা হইলে আর ইল্র হওয়ার চেয়ে বেশি বই কম কি হইল ?'

রজিও ইন্দ্রের সেই ফাঁকিতে ভুলিয়া আফ্লাদের সহিত দেশে ফিরিয়। আসিলেন, স্বর্গে রাজা হওয়ার কথা আর মুখে আনিলেন না।

এই রজির পাঁচশত মহাবীর পুত্র ছিল। রজির মৃত্যুর পরে এই পাঁচশত বীর মিলিয়া যুক্তি করিল যে 'দেবতারা ফাঁকি দিয়া আমাদের পিতাকে ইন্দ্রপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, আইস, আমরা তাহার শোধ লইব!'

এই বলিয়া তাহারা দেবতাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, আর দেখিতে দেখিতে দলবল সহিত ইন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গ আর পৃথিবী তুইই দখল করিয়া বসিল।

এই পাঁচশত ভাই যেমন বীর, তেমনি যদি বৃদ্ধিমান হইত তবে

আর ইন্দ্রের নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবার কোন উপায়ই থাকিত না।
কিন্তু ইহারা বুদ্ধিমানের মতন ধর্মপথে থাকিয়া রাজ্যপালন করার
বদলে, নানারপ অসং কার্যে নিজেদের বিষয় ও বল নষ্ট করিয়া
ফেলিল। তাহার ফলে, অল্ল দিনের ভিতরেই ইন্দ্র তাহাদিগকে
তাড়াইয়া আবার আসিয়া স্বর্গের রাজা হইলেন।

ইন্দ্র হওয়ার যে কি সুখ, তাহার সম্বন্ধে আর একটা মজার গল্প আছে। একবার অস্থুরেরা ঘোরতর যুদ্ধে দেবতাদিগকে যারপর নাই ব্যস্ত করিয়া তুলিলে, তাঁহারা সূর্যবংশের রাজা পরঞ্জয়কে আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ তুমি আমাদের হইয়া অস্থুরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।'

পরঞ্জয় কহিলেন, 'আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি যদি আপনারা আমার একটি কথায় রাজি হন। আপনাদের যিনি ইন্দ্র, আমি ভাঁহার কাঁধে চড়িরা যুদ্ধ করিব।'

এ কথায় ইব্রু আর অগু দেবতারা সকলেই বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ— তাহাই হইবে, তুমি আইস!'

তারপর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, ইন্দ্র বিশাল এক যাঁড় সাজিয়া পরঞ্জয়কে কাঁধে করিয়া লইলেন, পরজয় তাহাতে ভারি খুশি হইয়া তুই দণ্ডের মধ্যে অস্বর মারিয়া শেব করিলেন। সেই বাঁড়ের 'ককুদ' অথবা কাঁধে চড়িয়া যুদ্ধ করায় তথন হইতে পরজয়ের নাম হইল 'ককুৎস্থ।' দশরথের পুত্র রাম এই বংশের লোক ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকেও অনেক সময়ে বলা হয় 'কাকুৎস্থ।'

ইন্দ্রগিরির মজার জার একটা গল বলিয়া শেষ করিব। একজন জাতি বিখ্যাত মুনি ছিলেন তাঁহার নাম আত্রের (অত্রি মুনির পুত্র)। ঠাকুরটি বিস্তর যাগ্যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আর তাহাতে তাঁহার ইচ্ছামত সংসারের সর্বত্র চলা-ফেরার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

একদিন তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে ইন্দ্রের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার শোভা দেখিয়া, সেখানকার গীত শুনিয়া, আর সেথানকার ময়রাদের তৈরি মিষ্টার থাইয়া ঠাকুরের মন এমনই ভুলিয়া গেল যে, তিনি দিনরাতই কেবল ভাবিতে লাগিলেন, 'আহা! এই ত সুখ, এমনই ত চাই!'

তারপর আশ্রমে ফিরিয়া আর তাঁহার নিজের কুঁড়ে ঘরটি কিছুতেই তাঁহার পছন্দ হয় না।

ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'প্রগো! এ সব কি ছাই খাবার আমাকে খাইতে দাও ? এ সব কি খাইতে ভাল লাগে ? ইন্দ্রের বাড়িতে বে চমংকার মিঠাই খাইয়া আসিয়াছি, 'ফল-মূলের তরকারি কিছুতেই তেমন করিতে পারিবে না!'.

এই বলিয়া তিনি বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে, 'আমার এই আশ্রমটিকে ঠিক ইন্দ্রের পুরীর মত করিয়া দাও। নইলে তোমাকে শাপ দিয়া ভত্ম করিব! ঠিক তেমনি বাড়ি, তেমনি সভা, তেমনি বাগান, তেমনি হাতি, তেমনি ঘোড়া, তেমনি ঝাড় লঠন, তেমনি গান-বাজনা, তেমনি মিঠাই মণ্ডা, লোকজন—সব অবিকল চাই! শবরদার! যেন কথার একটু তকাং হয় না!'

শাপের ভয়ে বিশ্বকর্মা তথনই তাড়াতাড়ি সেখানে এক ইন্দ্রপুর্রী তৈয়ার করিয়া দিলেন। মুনি ঠাকুর সেই পুরীতে থাকেন, আর বলেন, 'আহা এই ত সুখ! এই ত চাই!'

এমনি ভাবে কিছুদিন যায়। ইহার মধ্যে অস্থরেরা সেই পুরীর দিকে ক্রকুটি করিয়া তাকায় আর বলে 'দেখা ভাই, ইন্দ্র বেটা স্বর্গ ছাড়িয়া চুপিচুপি পৃথিবীতে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। চল, এই বেলা উহাকে ধরিয়া বৃত্রকে মারিবার সাজাটা ভাল মতে দিই!'

অমনি দলে দলে অস্ত্র 'ইন্দ্র বেটাকে মার!' 'ইন্দ্র বেটাকে মার!' বলিতে বলিতে আসিয়া সেই পুরী ঘিরিয়া বসিল।

মূনি ঠাকুর মনের স্থথে খাটের উপর বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে অস্থরদের বিকট চিংকারে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে লাখে লাখে শেল, শূল, মূধল, মূদ্গর, গাছ, পাথর, আসিয়া ভাঁহার সাধের পুরী চুরমার করিয়া দিতে লাগিল। ত্র' একটা ভীরের থোঁচা যে না খাইলেন তাহাও নহে!

তখন তিনি তাড়াতাড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে অস্থ্রদের সামনে আসিয়া জোড়হাতে বলিলেন, 'দোহাই বাবা, আমি ইন্দ্র নহি! আমি মুনি, ব্রাহ্মা, অতি নিরীহ দীন হীন মানুষ! আমার উপরে তোমাদের এত ক্রোধ কেন ?'

অস্থুরের। বলিল, 'ইন্দ্র নহ, তবে ইন্দ্র সাজিয়াছ কেন ? শীঘ্র তোমার এ সব সাজগোজ দূর করিয়া দাও।'

মুনি বলিলেন, 'এই যে বাপু! এক্ষণি আমি এসব দূর করিয়া দিতেছি। আমার নিতান্তই মাথা থারাপ হইয়াছিল তাই এমন বেকুবী করিতে গিয়াছিলাম। আর কখনও এমন কাজ করিব না!'

তখন আবার বিশ্বকর্মার ডাক পড়িল।

বিশ্বকর্মা আসিলে মুনি বলিলেন, 'ভাই! শীঘ্র এ সব দূর করিয়া আমার সেই রকম আশ্রম আবার আনিয়া দাও, নহিলে ত অসুরের হাতে আমার প্রাণ যায় দেখিতেছি!

বিশ্বকর্ম। দেখিলেন মুনির বড়ই বিপদ, কাজেই তিনি তাঁর কথা মত কাজ করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। দেখিতে দেখিতে সেই সোনার পুরীর জায়গায় আবার কুঁড়েঘর আর বন হইল। অস্থরদেরও রাগ থামিল, মুনিরও বিপদ কাটিল, বিশ্বকর্মাও হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

### মহিষাস্থর

প্র কটা ভারি ভয়ঙ্কর অস্থ্র ছিল। সে মহিষ সাজিয়া বেড়াইত তাই সকলে তাকে বলিত মহিবাস্থ্র।

দেবতারা কিছুতেই মহিষাস্থরের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। একশত বংসর ধরিয়া তাঁহারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিলেন: ভাহাতে সে তাঁহাদিগকে হারাইয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজে আসিয়া ইন্দ্র হইল।

দেবতারা তথন আর কি করেন ? তাঁহারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে করিয়া মহাদেব আর বিফুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন 'হে প্রাভু, মহিবাসুর ত আমাদের বড়ই তুর্দশা করিয়াছে, আমাদিগকে বুদ্দে হারাইয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে: এখন আপনারা যদি আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তবে আমাদের উপায় কি হইবে ?'

অস্থরদের অত্যাচারের কথা শুনিয়া শিব ও বিহুর বড়ই রাগ হইল। সেই রাগে তাঁহাদের আর সকল দেবতাদের শরীর হইতে এমন একটা তেজ বাহির হইল যে সে বড়ই আশ্চর্য; মনে হইল যেন আগুনের পর্বত আকাশ পাতাল ছাইয়া সকলের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই তেজ জমাট বাঁধিয়া একটি দেবীর মত হইল।

তাঁহাকে দেখিয়া দেবতাদিগের আনন্দে আর সীমা রহিল না। ইহারা সকলে মিলিয়া কেহ অস্ত্র, কেহ বল, কেহ বর্ম, কেহ অলঙ্কার আনিয়া তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। হিমালয় বিশাল একটা সিংহ আনিয়া তাঁহার বাহন করিয়া দিলেন।

দেবীর হাজার খানি হাতে দশদিক ছাইয়া গিয়াছে, তাঁহার

মুকুট আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার ভারে পৃথিবী বসিয়া পড়িয়াছে, ধনুর শব্দে আকাশ পাতাল কাঁপিতেছে তিনি যখন হাজার হাতে হাজার অস্ত্র লইয়া গর্জন করিলেন, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়া উঠিল: অসুরেরা সেই গর্জন শুনিয়া ছুটিয়া আদিল।

তারপর কি যেমন তেমন যুদ্ধ হইল ? মহিযাসুর নিজে যেমন ভয়স্কর, তাহার এক একটি সেনাপতিও তেমনি। তাহাদের একটার নাম চিকুর, একটার নাম চামর, আরগুলির নাম উদগ্র, মহাধনু, অসিলোমা, বাস্কল, পারিবারিত আর বিড়ালাক্ষ। এই সকল দেনাপতি আর কোটি কোটি অস্থর লইয়া মহিবাস্থর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিল। সকলে মিলিয়া অস্ত্র যে কত ছুঁড়িল তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু সে অন্ত্রে দেবীর কিছুই হইল না। তাঁহার এক এক নিঃখাসে হাজার হাজার ভূত উপস্থিত হইয়া অস্থরের দলকে ঠেঙ্গাইয়া ঠিক করিতে লাগিল। দেবীর সিংহও আঁচড়-কামড় দিয়া তাহাদিগকে কম নাকাল করিল না। আর দেবীর নিজের ত কথাই নাই! তাঁহার হাজার হাতে হাজার অস্ত্র: সে অস্ত্রে তিনি অসুর-দিগকে কাটিয়া, ফুঁড়িয়া, পিষিয়া পুঁতিয়া শেষ করিতে লাগিলেন। সেনাপতিগুলির কোনটা দেবীর অস্ত্রের ঘায়, কোনটা তাঁহার কালে আর চাপড়ে, কোনটা বা সিংহের কামড়ে মারা গেল। তথন আর মহিষাস্থর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে শিং নাড়িয়া, লেজ খুরাইয়া, গর্জন করিতে করিতে দেবীর ভূতগুলিকে এমন ভাড়া করিল যে তাহারা পালাইতে পারিলেই বাচিতে, কিন্তু বাঁচিতে পারিলে ত পালাইবে! দেখিতে দেখিতে সে ভূতের দলকে শেষ করিয়া দেবীর সিংহের পানে ছুটিয়াছে, তাহার লেজের তাড়ায় সাগর লপ্তভণ্ড, শিংএর নাড়ায় মেঘ সব খণ্ড খণ্ড হইতেছে, নিশ্বাসের চোটে পাহাড় পর্বত উড়িয়া যাইতেছে। এমন সময় দেবীর পাশ অস্ত্র আসিয়া তাহাকে এমনি বাঁধন বাঁধিল যে আর তাহার নড়িবার শক্তি নাই! কিন্তু, অস্তুরের মায়া, সে কি সহজ কথা ? চোথের পলকে মহিবটা সিংহ হইয়া বাঁধন ছাড়াইয়া লইল! দেবী তখনই সেই সিংহকে কাটিলেন। অমনি দেখা গেল যে আর সিংহ নাই, তাহার জায়গায় খড়গ হাতে একটা মানুষ ক্ষেপিয়া আসিতেছে। মানুষ কাটা যাইতে না যাইতেই কোথা হইতে এক হাতি আসিয়া দেবীর সিংহকে ওঁড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। দেবী খড়গ দিয়া হাতির শুঁড় কাটিলেন, অমনি হাতি আবার মহিষ হইয়া গেল, সেটা আবার শিং দিয়া দেবীকে পর্বত ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল! দেবী এক লাকে সেই মহিষের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাকে এমনি শূলের ঘা মারিলেন যে তখন অস্কর মহাশয়কে সেই মহিষের ভিতর হইতে বাহির হইতেই হইল। কিন্তু তখনও তাহার তেজ কমে নাই, সে আধাআধি বাহির হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে!

যাহা হউক, যুদ্ধ আর বেশিক্ষণ করিতে হইল না কেন না, দেবী সেই মুহূর্তেই খড়গ দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

তথন ত দেবতাগণের খুব আনন্দ হইবেই। তাঁহারা দেবীকে প্রণাম করিয়া অনেক স্তব স্তুতি করিলেন।

দেবী তাহাতে তুই হইয়া বলিলেন—'তোমরা কি বর চাও ?'

দেবগণ বলিলেন,—'আবার কি বর চাহিব ? মহিষাস্থর মরিয়াছে। তাহাতেই আমাদের ঢের হইয়াছে। এখন শুধু এইটুকু বল যে আমাদের আবার যদি বিপদ হয় তখন ডাকিলে আসিবে।'

দেবী বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি আসিব।'

এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

অসুর যতদিন আছে, ততদিন দেবতাদিগের বিপদের <mark>আর</mark> অভাব কি ?

কাজেই বুঝিতেই পার যে দেবীকে শীঘ্রই আবার **তাঁহাদে**র ডা<mark>কে</mark> আসিতে হইয়াছিল।

## "তিপুর"

পুরতাদের সঙ্গে অসুরদের ভ্রানক শক্রতা ছিল।
দিনরাতই কেবল ইহাদের মারামারি চলিত, তাহাতে
অনেক সময় অসুরেরাও হারিত, অনেক সময় দেবতারাও
হারিতেন। দেবতারাও অসুরদের জ্বালায় অস্থির থাকিতেন,
আবার অসুরেরা তপস্থা করিলে তাহাদিগকে বর না দিয়াও
পারিতেন না। বর দিয়া তারপর ধাকা সামলাইতে তাঁহাদের
প্রাণান্ত হইত।

একটা অসুর ছিল তাহার নাম ময়। ষাত্র, মায়া, ভেন্ধীবাজী যত আছে, ময় তাহার সকলই জানিত, আর তাহার জোরে সময় সময় দেবতাদিগকে ভারি নাকাল করিত।

একবার যুদ্দে হারিয়া ময় তপস্তা করিতে লাগিল; বিত্যনালী আর তারক নামে আর ত্ইটা অসুরও তাহার দেখাদেখি তপস্তা করিল। তাহারা উপবাস করিয়া শীতে ভূগিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া এমনি আশ্চর্য তপস্থা করিল যে, ত্রন্ধা আর তাহাদের কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ব্রন্ধা বলিলেন, 'বাপু সকল, আমি তোমাদের তপস্থায় বড়ই তুষ্ট হইয়াছি, এখন, কি বর লইবে বল।'

তথন ময় জোড় হাতে মিঠু কথায় তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিল, 'প্রভু, দেবতারা আমাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এখন আমরা কোথাও একটু থাকিবার জায়গা পাইতেছি না। দয়া করিয়া আমাকে এমন বর দিন, যাহাতে আমি একটি থুব ভাল তুর্গ প্রস্তুত করিতে পারি। সে ছর্গের ভিতরে বসিয়া থাকিতে আর কেহই যেন আমাকে কিছু করিতে না পারে।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'একেবারে কেহই কিছু করিতে পারিবে না, এমন কি হয় ?'

ময় বলিল, 'তাহা যদি না হয়, তবে এই বর দিন, যে একমাত্র শিব ছাড়া আর কেহ সে তুর্গ নষ্ঠ করিতে পারিবে না; আর শিবকে একটি মাত্র বাণ মারিয়া সে কাজ করিতে হইবে।'

তথন ব্রহ্মা বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে। এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন, ময়ও যারপর নাই থুসি হইয়া তুর্গ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

ময় বলিল, 'আমি এমন তুর্গ বানাইব যে, তাহা তিন ভাগ হইয়া তিন জায়গায় থাকিবে। তাহা হইলে আর এক বাণে তাহাকে নষ্ট করা যাইবে না। খালি, একদিন সেই তিনটি ভাগ একত্র হইবে,—যেদিন চক্র আর সূর্য এক সঙ্গে পুষ্ম নক্ষত্রে থাকিবেন। সেইদিন যদি শিব আসিয়া বাণ মারেন, তবেই আমার এই তুর্গ তিনি নষ্ট করিতে পারিবেন, নহিলে নয়।'

এমনি করিয়াই সে তাহার ছুর্গ প্রস্তুত করিল। পৃথিবীর উপরে করিল একটি লোহার ছুর্গ: সেটা তারকের জন্ম। স্বর্গে করিল একটা রূপার ছুর্গ: সেটা বিছ্যুমালীর জন্ম। আর স্বর্গেরও উপরে একটা সোনার ছুর্গ, সেটা করিল তাহার নিজের থাকিবার জন্ম। এইরূপে তিনটি পুরী মিলিয়া ছুর্গটি প্রস্তুত হইল, তাই তাহার নাম হইল ত্রিপুর।

তেমন তুর্গ আর কেহ কখনও দেখে নাই। যেমন বড়, তেমনি মজবুত, তেমনি স্থুন্দর! মাঠ, বাগান, পথ ঘাট, হাট বাজার, নদী পুকুর সকলই তাহার ভিতরে আছে, কোন জিনিসের জন্মই তুর্গের বাহিরে যাইতে হয় না। অস্থুরেরা যে থিখানে ছিল, খবর পাইয়া সকলে আসিয়া সেই ছুর্গে বাস করিতে লাগিল। তাহাদের আর আনন্দের সীমা নাই। আর তাহাদের কিসের ভয় ?

তখন তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল। এতদিন দেবতাদের তয়ে বোপে জঙ্গলে লুকাইয়া ছিল, এখন আবার স্থবিধা পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে থোঁচাখুঁটি আরম্ভ করিল। কোন দিন স্বর্গের বাগান ভাঙ্গে, কোন দিন দেবতাদের বাড়িতে গিয়া ঝগড়া করে, কোন দিন মুনি ঋষিদিগের তপস্থা মাটি করিয়া দেয়।

ময় নিজে তেমন মন্দ লোক ছিল না কিন্তু অস্তুরেরা তাহার কথা শুনিলে ত? তাহারা দল বাঁধিয়া সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাহাকে পায়, তাহাকেই ধরিয়া মারে; তাহাদের ভয়ে লোকে স্থির হইয়া ঘরে থাকিতে পারে না।

তখন সকলে ব্রহ্মার নিকটে গিয়া জোড় হাতে বলিল, 'হে পিতামহ। আপনিত অসুরদিগকে বর দিয়াছেন, এখন আমাদের কি উপায় হইবে? অসুরের জালায় আমাদের প্রাণে বাঁচাই যে ভার হইয়াছে। আপনি যদি ইহাদের শাসন না করেন, তবে আর সংসারে দেবতা মানুষ বা জীবজন্ত কিছুই থাকিবে না।'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি বর দিয়াছি বটে কিন্ত উপায়ও রাখিয়া দিয়াছি। ইহাদের ঐ ছুর্গ একটি বাণেই ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। কিন্তু তাহা তোমরা পারিবে না। চল শিবের কাছে যাই। তিনিই এ কাজের উপযুক্ত লোক।'

শিব তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় তেত্রিশ কোটি দেবতা সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া জোড় হাতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

শিব বলিলেন, 'তোমরা কি জন্ম আসিয়াছ ? বল আমি তোমাদের কি উপকার করিতে পারি ; এখনি তাহা করিব।'

দেবতারা বলিলেন, 'অমুরেরা ত আর আমাদের কিছু রাখিল

না, এখন আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমাদের বাড়ি বাগান সব ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, হাতি ঘোড়া ধরিয়া নিয়াছে, ধন রত্ন লুট করিয়াছে, এর পর প্রাণে মারিবে। দোহাই ঠাকুর। আমাদিগকে রক্ষা করুন।

তাহা শুনিয়া শিব বলিলেন, 'তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি ত্রিপুর হুর্গ পোড়াইয়া দিতেছি। একখানা ভাল রকম রথ আন ভ।'

এ কথায় দেবতারা সকলে মিলিয়া সংসারের সকল ভয়ঙ্কর আশ্চর্য জিনিস দিয়া, এমনি চমৎকার এক রথ প্রস্তুত করিলেন সে কি বলিব। রথের দিকে চাহিয়া শিব অনেকক্ষণ ধরিয়া খালি 'বাঃ। বাঃ।' বলিতে লাগিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, 'বেশ রথ হইয়াছে। এখন ইহার উপযুক্ত একটি সারথি চাই।'

দেবতারা ত বড়ই সংকটে পড়িলেন। এমন রথের সারথি ভ যেমন তেমন হইলে চলিবে না,—হায় এখন সারথি কোথায় পাই ?

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, 'চিন্তা কি? আমিই সার্থি হইব। এই বলিয়া ব্রহ্মা যখন রথে উঠিয়া রাশ ধরিয়া বসিলেন তখন সকলের কি আনন্দই হইল। শিবও তখন যারপর নাই স্থুখী হইয়া বলিলেন, 'এইবার ঠিক সার্থি হইয়াছে।'

সেই রথে চড়িয়া শিব যুদ্ধ করিতে চলিলেন, সঙ্গে দেবতা গন্ধর্ব সকলে জয় জয় শব্দে ছুটিয়া চলিল। বাঁড়ে চড়িয়া নন্দী চলিল, ময়ুরে চড়িয়া কার্ত্তিক চলিলেন, ঐরাবতে চড়িয়া ইন্দ্র চলিলেন, সাপে চড়িয়া বরুণ চলিলেন, মহিষে চড়িয়া যম চলিলেন। শিবের যত ভূত, তাহারাও শিবের রথ ঘিরিয়া গর্জন করিতে করিতে চলিল, হাতির মত, পাহাড়ের মত তাহাদের শরীর, মেঘের মত তাহাদের ভ্লি

এদিকে অস্রেরা এ সকল দেখির। গুনিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যম তাড়াতাড়ি অস্থ্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সাবধান, সাবধান। ঐ দেখ দেবতারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। দেখিয়ো, থেন উহাদিগকে সহজে ছাড়িয়ো না।'

এমনি করিয়া ক্রমে দেবতা আর অসুর্দিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুরগুলি দেখতে যেমন ভয়স্কর, শিবের ভূত সকলও তেমনি বিকট; আর তাহাদের যুদ্ধও হইল বড়ই সাংঘাতিক। অস্থরেরা মনে করে যে তাহারা দেখিতে ভারি স্থান্দর, তাই ভূতগুলির জানোয়ারের মত মুখ দেখিয়া, তাহারা আর হাসি রাখিতে পারে না।

সেই ভূতদের সঙ্গে খানিক যুদ্ধ করিলেই আবার তাহাদের সে হাসি
ভকাইয়া যায়। তব্ অসুরেরা যেমন তেমন যুদ্ধ করে নাই। ময়
তারক হজনে নানারপ মায়া খেলাইয়া ভূত আর দেবতা সকলকেই
বারপরনাই ব্যস্ত করিয়া ভূলিয়াছিল। কোথা হইতে যে তাহারা যত
রাজ্যের আগুন, আর বৃষ্টি, আর ঝড়, আর বাঘ, আর সাপ, আর
কুস্তীর আনিয়া দেবতাদের উপর ফেলিতে লাগিল, তাহা কেহই বৃঝিতে
পারিল না। তথাপি ক্রমে দেবতাদেরই জয় হইতে লাগিল, নন্দীর
হাতে বিত্যায়ালী মারা গেল, আর সকল অসুরই কাব্ হইয়া পড়িল।
ভখন ময় দেখিল যে এখন একবার হুর্গের ভিতরে গিয়া একট্ বিশ্রাম
না করিলে আর চিতিছে না।

তুর্গের ভিতরে আসিয়া ময় ভাবিতেছে, এখন উপায় কি হয় ?

এমন তুর্গ করিয়াও দেবতাদের হাতে শেষে এত নাকাল হইতে হইল।
বলিতে বলিতে চট করিয়া তাহার মাথায় বুদ্ধি যোগাইয়াছে, আর

মমনি সে মায়ার বলে তুর্গের ভিতরে এক আশ্র্র্থ পুরুর তৈয়ার করিয়া
ফেলিয়াছে। সে পুকুরের জল অমৃত, সে জল একবার খাইলে বা স্নান
করিলে মরা যে সেও বাঁচিয়া উঠে।

তথন আর কিসের ভয় ? যত অস্থর মরে, সকলকেই আনিয়া সেই পুকুরে স্থান করায়। এমন করিয়া তাহারা বিহ্যুন্মালীকে আবার বাঁচাইয়া 'ভূলিল, আর কত মরা অস্থর যে বাঁচাইল তাহার ত লেখা জোখাই নাই। বাঁচিয়া উঠিয়াই তাহারা আবার বলিল, 'কোথায় গেল শিব? কোথায় নন্দী? কোথায় দেবতা? কোথায় ভূত? মার তাহাদের সকলকে।'

এবারে দেবতারা বড়ই সম্কটে পড়িলেন। যত অসুর মারেন, সকলেই খানিক পরে আবার আসিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে। একি আশ্চর্য ব্যাপার। মরিয়াও মরে না, বরং তাহাদের গায়ের জোর যেন আরো বাড়িয়া যায়। দেবতাগণ আর ভাবিয়া পথ পাইতেছেন না।

এমন সময় শিবের একটা ভূত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'কর্তা, অসুর মারিয়া আর কি হইবে? এদের ঘরে পুকুর আছে, তাহার জলে চোবাইলে মরাটি চাঙ্গা হয়।'

অস্বরের। তথন বড়ই ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছিল। দেবতারা একে ইহাদের জ্বালায় অন্থির, তাহাতে আবার শিবের রথের চাকা মাটিতে বসিয়া গিয়াছে, সকলে প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও তাহাকে তুলিতে পারিতেছেন না। তথন যদি বিষ্ণু তাড়াতাড়ি এক বিশাল যাঁড় সাজিয়া শিং দিয়া সেই রথ না উঠাইতেন, তবে না জ্বানি সেদিন কি সর্বনাশই হইত। ইহারই মধ্যে তারকাস্থ্র ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে এমনি গুঁতা মারিয়া ছিল যে, তিনি হাতের রাশ রথে ফেলিয়া কেবলই হাঁপাইতেছিলেন।

এদিকে বিষ্ণু রথখানিকে শিং দিয়া উঠাইয়া দিয়াই অসুরদিগের ছুর্গের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। অসুরেরা তাঁহার বিশাল দেহ আর শিং নাড়া দেখিয়া আর গর্জন শুনিয়া, আর তাঁহাকে আটকাইতে সাহসই পাইল না। তিনি ছুটিতে ছুটিতে সেই পুকুরে গিয়া চোঁ চোঁ শব্দে সমস্ত জল খাইয়া ফেলিলেন।

ইহার পর আর অস্থরেরা ভূতদের সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠিল না; তাহারা ঢিপ, ঢাপ, ভূতের কীল খাইতে খাইতে ছুটিয়া তুর্গের ভিতরে চুকিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সকলে হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কোথায় শিব ় কোথায় দেবতা ় কোথায় ভূত ় মার, সকলকে।'

তথন আর অস্থরের। ভূতের ভয়ে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাদের হুর্গ শুদ্ধ সমুদ্রের উপর চলিয়া গেল। কিন্তু দেবতারা তাহাদিগকে এত সহজে ছাড়িবেন কেন? তাহারা সেইখানে গিয়া আবার তাহাদের সঙ্গে বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তারকাস্থর নন্দীর হাতে মারা গেল, বিহ্যানালীরও সেই দশা হইতে আর অধিক বিলম্ব হইল না।

তার পর ক্রমে সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যথন চন্দ্র আরু সূর্য এক সঙ্গে পুয়া নক্ষত্রে আসিবেন। সেই পুণ্যযোগে ত্রিপুর তুর্গের তিনটি ভাগও এক জায়গায় আসিয়া মিলিবার কথা। তথন তাহার উপরে শিবের বাণ পড়িলে, এক বাণেই সেই তুর্গ নম্ভ হইয়া যাইবে। শিব তাহার জন্মই ধন্মুর্বাণ লইয়া প্রস্তুত আছেন। ঠিক সময়টি উপস্থিত হইবামাত্র ভীষণ শব্দে তিনি সেই বাণ ছাড়িয়া দিলেন, অমনি তাহা আকাশ পাতাল আলো করিয়া অস্কুরদিগের তুর্গের উপর গিয়া পড়িল। সে বাণের তেজ এমনি ছিল যে তুর্গের উপরে তাহা পড়িবামাত্রই দেখিতে দেখিতে সেই তুর্গ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

এইরূপে ত্রিপুর তুর্গের শেষ হইল। অস্থরেরা আর সকলেই তাহার সঙ্গে পুড়িয়া মরিয়াছিল, কেবল ময় মরে নাই। সে শিবের ভক্ত ছিল, তাই শিব দয়া করিয়া নন্দীকে পাঠাইয়া আগেই তাহাকে সাবধান করিয়া দেন। নন্দীর কথায় সে তাহার থাকিবার ঘরখানি শুদ্ধ পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

3

## শুম্ভ-নিশুম্ভ

স্থা, আর তাহার ভাই নিশুস্ত, এই ছটা অস্থর দেবতাদিগকে বড়ই নাকাল করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাদিগকে বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া আর অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে নাই, তাঁহাদের ব্যবসায় পর্যন্ত নিজেরা করিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্র, সূর্য, কুবের, পবন, অগ্নি কাহারও ব্যবসাই তাঁহাদের হাতে রাখিল না।

বিপাকে পড়িয়া দেবতারা বলিলেন, 'আর কাহার কাছে যাইব।
মহিযাস্থরের হাত হইতে যে দেবী আমাদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন; সেই
চণ্ডিকা দেবীকেই ডাকি।' এই বলিয়া তাঁহারা হিমালয় পর্বতে গিয়া
চণ্ডিকা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময় পার্বতী সেই পথে
যাইতেছিলেন, তিনি দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা
কাহার স্তব করিতেছেন?' তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই
তাঁহার শরীর হইতে চণ্ডিকা দেবী বাহির হইয়া বলিলেন, 'দেবতারা
আমাকেই ডাকিতেছেন, শুস্ত নিশুস্ত তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।'
এই বলিয়া চণ্ডিকা দেবী যার পর নাই স্থুন্দর একটি মেয়ে সাজিয়া
হিমালয় পর্বতে বসিয়া রহিলেন।

চণ্ড আর মুণ্ড নামে তুটা অস্থর সেইখানে কি করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সেই মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়া শুন্তকে গিয়া বলিল যে 'মহারাজ, হিমালয় পর্বতে কি আশ্চর্য স্থুন্দরী একটি মেয়েকে দেখিয়া আসিয়াছি, কি বলিব। এমন আর কেহ কখনো দেখে নাই। মহারাজ, সংসারে যত ভাল ভাল জিনিস, সব আপনারা আনিয়াছেন, কিন্তু এই মেয়েটিকে রাণী করিতে না পারিলে সবই মাটি।'

একথা শুনিয়া শুস্ত তথনই স্থগ্রীব নামে একটা অস্থরকে ডাকিয়া বলিল 'স্থগ্রীব শীঘ্র যাও। যেমন করিয়া পার সেই মেয়েটিকে ধুশি করিয়া এথানে লইয়া আইস।'

স্থগ্রীব হিমালয়ে গিয়া দেবীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে লাগিল 'আমার প্রভূ যে শুস্ত আর নিশুস্ত, তাঁহাদের মতন আর জগৎ সংসারে কেহই নাই। হে দেবি, ইহাদের একজনকে বিবাহ করিলে তোমার আর স্থথের সীমা থাকিবে না।'

দেবী বলিলেন, 'আহা। তুমি বড় ভাল কথা বলিয়াছ, তোমার যে প্রভু, তাঁহাদের মতন আর কোথাও কেহ নাই। কিন্তু আমার ছেলেমান্থবী খেয়াল হইয়াছে, আমাকে যুদ্ধে হারাইতে না পারিলে কেহ আমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। তোমার প্রভুকে গিয়া বল শীঘ্র আসিয়া আমাকে যুদ্ধে হারাইয়া বিবাহ করুন।'

এ কথা শুনিয়া শুস্ত কি ভয়ানক চটিল, ব্ঝিতে পার। সে
সমনি তাহার সেনাপতি ধূমলোচনকে বলিল, 'যাও ত ধূমলোচন, সেই
ঠেঁটা মেয়েটাকে চুলে ধরিয়া নিয়া আইস।' ধূমলোচন অনেক লোক
সাইয়া ভারি ঘটা করিয়া দেবীকে আনিতে গেল। কিন্তু সে তাঁহাকে
ধরিয়া আনিবে কি, তিনি কেবল একটি বার 'হু" করিয়া তাহার
দিকে চাহিবামাত্রই পুড়িয়া ছাই, তাহার সঙ্গে আর যত অস্থর
মাসিয়াছিল, দেবীর সিংহই তাহাদিগকে শেষ করিয়া দিল।

তথন শুস্ত আরো অনেক সৈতা, রথ, হাতি, ঘোড়া সঙ্গে দিয়া সেই চণ্ড আর মুণ্ডকে পাঠাইল। তাহারা খাঁড়া ঢাল হাতে হিমালয়ে গিয়া বিষম কাঁই মাঁই শব্দে যেই দেবীকে ধরিতে যাইবে অমনি দেবী ক্রকুটি করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইলেন। ক্রকুটি করিবামাত্র তাহার কপাল হইতে আর একটি দেবতা বাহির হইয়া আসিলেন, তাহার নাম চামুগুা। তাঁহার চেহারা বড়ই ভয়য়র। রং কালো, চোখু লাল, শরীরে মাংস নাই, খালি হাড় আর চামড়া। হাঁ করিলে পাহাড় পর্বত গিলিয়া ফেলিতে পারেন, চ্যাচাইলে দেব দানব সকলের মাথা ঘুরিয়া যায়। চামুগুা গদা খড়গ পাশ হাতে আসিয়াই অস্ত্রদিগকে ধরিয়া মুড়ি মুড়কীর মত মুথে পুরিতে লাগিলেন। হাতি রথ, ঘোড়া, মাহুত, সারথী, অঙ্কুশ, জাঠা, গদা, যাহা হাতে উঠে, মনের স্থথে চিবাইয়া খান,—বাছিবার দরকার হয় না। অস্ত্রদের যত অস্ত্র আসে, সব গিলিয়া ফেলেন আর হি, হি, হি, হি করিয়া হাসেন। দেখিতে দেখিতে চামুগুা সকল অস্ত্র খাইয়া শেষ করিলেন। বাকি রহিল কেবল চণ্ড আর মুণ্ড! তাহাদের চুলে ধরিয়া মাথা কাটিতেও মুহুর্তেক মাত্র লাগিল।

ইহার পর শুস্ত আর নিশুস্ত যুদ্ধ করিতে আসিল। তাহাদের
সঙ্গে অতি ভয়দ্ধর, ভয়দ্ধর অসুর যে কত আসিল, আর হাতি, ঘোড়া,
রথ, অন্ত্র যে কত রকম আসিল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। আর যুদ্ধ
যাহা হইল, তাহার কথা কি বলিব। দেবীর সঙ্গে চামুণ্ডা আছেন,
আর অন্ত দেবতারাও নানা রকমে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন, আর
দেবীর সিংহ ত আছেই। সে সময়ে দেবী এমন বিকট হাসি
হাসিতেছিলেন; যে অনেক অসুর তাহাতেই মাথা যুরিয়া পড়িয়া
যাইতেছিল, আর তখন চামুণ্ডার মতন দেবী নিজেও তাহাদিগকে ধরিয়া
মুখে দিতেছিলেন। ইহার পর আর টিকিতে না পারিয়া অস্থ্রেরা
ছুটিয়া পলাইতে লাগিল।

অস্থ্রদের মধ্যে একজন ছিল, তাহার নাম রক্তবীজ সে বেটা বড়ই ভয়ন্কর; তাহার এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলেই সেখান হইতে একটা বিশাল অস্থ্র দাঁত খিঁচাইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। সেই রক্তবীজকে লইয়া দেবী প্রথমে একটু মুস্কিলে পড়িলেন। তাহাকে যত কাটেন, ততই রক্ত পড়ে, আর ততই হাজার হাজার অস্থ্র উঠিয়া দাঁড়ায়। অস্থ্রে ত্রিভুবন ছাইয়া গেল, তাহাদের চীৎকারে পাতালের লোক স্বাধি কালা হইয়া গেল। দেবতারা ত ভাবিলেন, সর্বনাশ বৃষ্ধি হয়। তখন দেবী চামুণ্ডা বলিলেন, এক কাজ কর। অস্থ্রের গায় খোঁচা লাগিতে না লাগিতেই তাহার রক্ত চাটিয়া খাইবে। আর সেই রক্ত হইতে অসুর হইতে না হইতেই তাহাকে গিলিয়া ফেলিবে। চামুণ্ডা বলিলেন, 'আচ্ছা', ইহার পর আর রক্তবীজের বেশি বাড়াবাড়ি করিতে হয় নাই। গিলিয়া খাইলে আর অসুর হইয়াই কি করিবে? কাজেই দেখিতে দেখিতে অস্থরের দল কমিয়া গেল, রক্তবীজের গায়ের রক্তও ফুরাইয়া আসিল। এতক্ষণ সে ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু রক্ত ফুরাইয়া গেলে আর তাহার কিছু করিবার শক্তি রহিল না। দেখিতে দেখিতে দেখিতে দেবী নানা অস্ত্রে তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন।

তথন বাকি রইল কেবল শুম্ভ আর নিশুম্ভ। নিশুম্ভ থানিকক্ষণ খুব যুদ্ধ করিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। তারপর শুম্ভ একাই যুদ্ধ করিতে লাগিল। শুম্ভের আটটা হাত ছিল গায় জোরও ছিল তেমনি; সে যুদ্ধও করিল খুব। কিন্তু শেষে সেও অজ্ঞান হইয়া গেল।

ততক্ষণে নিশুস্তের আবার জ্ঞান হইয়াছে। নিশুস্তের দশ হাজার হাত। সেই দশ হাজার হাতে দশ হাজার অন্ত্র লইয়া দে দেবীর সঙ্গে বিষম যুদ্ধ করিতে লাগিল। মরিবার সময়ও সে সহজে মরিল না। দেবী শূল দিয়া তাহার বুক ভেদ করিয়া ফেলিলেন, সেই বুকের ভিতর হইতে আবার 'দাঁড়া, দাঁড়া', বলিয়া একটা বিকট অস্তর বাহির হইয়া আসিল। যাহা হটক, সে ভাল করিয়া বাহির হইতে না হইতেই দেবী হাসিতে হাসিতে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলাতে, বেচারা যুদ্ধ করিবার অবসর পায় নাই।

শুস্ত ইহার মধ্যেই আবার উঠিয়। যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। ইহাই তাহার শেষ যুদ্ধ। সে অনেক্ষণ ধরিয়া বিধিমতে দেবীকে মারিবার চেষ্টা করিল। একটি একটি করিয়া তাহার সকল অন্ত্রই দেবী কাটিয়া ফেলিলেন তারপর বাকি রহিল খালি কীল আর চাপড়। একবার দেবীর চড় খাইয়া সে চিং হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু তথনই আবার উঠিয়া দেবীকে ধরিয়া এক লাফে আকাশে উঠিয়া গেল। তারপর আকাশে থাকিয়াই ত্বজনের কম যুদ্ধ হইল না। যুদ্ধ করিতে করিতে দেবী তাহাকে বন্ বন্ করিয়া ঘুরাইয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন; তাহাতেও কি সে মরে ? সে তথন উঠিয়া কীল বাগাইয়া দেবীকে মারিতে চলিয়াছে। তথন দেবী তাঁহার শূল দিয়া তাহার বুকে এমনি ঘা মারিলেন যে তাহার পর আর তাহাকে উঠিতে হইল না।

তথন যে দেবতারা দেবীর স্তব খুব ভাল করিয়াই করিয়াছিলেন.
তাহা আমি না বলিলেও তোমরা বুঝিয়া লইতে পারিবে। দেবী ভূষ্ট
হইয়া বলিলেন, 'তোমরা কি চাও ?' দেবতারা বলিলেন, 'এমনি করিয়া আমাদের শত্রুদিগকে বধ করিও।'

#### পিপ্ললাদ

পিটি মুনির নাম হয় ত তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। তাঁহার
মতন তপস্থা অতি অল্ল লোকেই করিয়াছে। মহর্ষি দধীচি অতিশয় শান্ত আর পরম দয়ালু ছিলেন। গঙ্গার ধারে নিজের আশ্রমে থাকিয়া পত্নী প্রাতিথেয়ীকে লইয়া ভগবানের নাম করা, গাছপালার প্রতি যত্ন সকল জীবে দয়া আর অতিথি আসিলে <mark>তাহার সে</mark>বা করা, এ সকল ছাড়া তাঁহার আর কাজ ছিল না। কিন্তু এই নিরীহ লোকটির তপস্থার এমনি তেজ ছিল যে, তাহার ভয়ে অস্থরেরা তাঁহার আশ্রমের কাছে আসিতেই থর থর করিয়া কাঁপিত। অথচ দেবতাদিগকে সেই অসুরেরা জ্বালাতনের একশে<mark>ষ</mark> করিত। কত কাল ধরিয়া যে ইহাদের যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার ঠিকানাই নাই। সেই যুদ্ধে কখনও দেবতারা জিভিতেন, কখনও বা অস্থুরদিগের নিকট হারিয়া বিধিমতে নাকাল হইতেন। যাহা হউক, একবার দেবতারা নানা রকমের আশ্চর্য আশ্চর্য অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অস্থ্রদিগকে খুবই হারাইয়া দিলেন। তারপর তাঁহাদের এই চিন্তা হইল যে, এ সকল অস্ত্রের কাব্ধ ত ফুরাইল, এখন এগুলোকে কোথায় রাখ। যায় ? যুদ্ধ করিয়া শরীর অত্যন্ত কাহিল হইয়াছে, এগুলোকে আর স্বর্গে বহিয়া নেওয়ার শক্তি নাই, সেখানে লইয়া গেলেও হয়ত আবার কোন দিন অস্তুরেরা আসিয়া কাড়িয়া নিবে।

শেষে অনেক ভাবিয়া 'চিস্তিয়া তাঁহারা দধীচির নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মুনিঠাকুর, আমাদের এই অস্ত্রগুলি যদি দয়া করিয়া আপনার নিকট রাখেন, তবে আমাদের বড় উপকার হয়। আপনার কাছে থাকিলে আর দৈত্যেরা এগুলি চুরি করিতে পারিবে না।' এ কথায় দধীচি সবে বলিয়াছিলেন, 'যে আজ্ঞা।' অমনি প্রাতিথয়ী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'গুগো, তুমি এই ক্যাসাদের ভিতর যেয়ো না। দেবতা মহাশয়েরা এখন মিষ্টি কথা কহিতেছেন, কিন্তু, আমাদের এখানে থাকিয়া যদি জিনিসগুলি নন্ত হয় বা চুরি যায়, তখন ইহারা বড়ই চটিবেন।' দধীচি বলিলেন, 'তাই ত এখন আর কি করা যায়? 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ফেলিয়াছি, এখন ত আর 'না' বলা যাইতে পারে না।'

কাজেই অন্ত্রগুলি দধীচির আশ্রমেই রহিল, আর দেবতারা তাহাতে যারপর নাই তুই হইয়া নিজের নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। তারপর এক বংসর যায়, ত্ব বংসর যায়, ক্রমে সাড়ে তিন লাখ বংসর কাটিয়া গেল, তবুও দেবতাদের আর কোন খোঁজ খবর নাই। ততদিনে অস্ত্রে মরিচা ত ধরিয়াছেই, তাহা ছাড়া অস্ত্রদের আবার বেজায় তেজ বাড়িয়া উঠিয়াছে। দিনরাত কেবল ওই অম্রগুলির উপর তাহাদের চোখ; না জানি কখন কোন ফাঁকে সেগুলিকে লইয়া যাইবে। তখন দধীচি ভাবিলেন যে, দেবতারাও আসিলেনই না, এখন অন্ত্রগুলি যাহাতে অস্ত্রদের হাতে না পড়ে, তাহার উপায় দেখিতে হয়।

সে বড় আশ্চর্য উপায়। জলে মন্ত্র পড়িয়া অন্ত্রগুলিকে তাহা দারা ধুইবামাত্র, তাহাদের সকল তেজ সেই জলে গুলিয়া গেল। সে জল দধীচি তখনই খাইয়া ফেলিলেন, কাজেই আর কোন চিন্তার কথাই রহিল না। তারপর দেখিতে দেখিতে অন্ত্রগুলি আপনা হইতেই ক্ষয় হইয়া গেল, তখন অমুরেরা আর কি নিবে ?

দধীচি সবে কাজটি করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, <mark>আর</mark> ঠিক সেই সময়ে দেবতাদেরও অস্তগুলির কথা মনে পড়িয়াছে।



দধীচি দেহত্যাগের জন্য যোগাসনে বসিয়াছেন।

এতদিন বাদে, এত কাণ্ড কারখানার পরে, তাঁহারা আসিয়া দধীচিকে বলিলেন, 'ঠাকুর, অসুরেরা ত আবার ভারি মুস্কিল বাধাইয়াছে। শীঘ্র আমাদের অস্ত্রগুলি দিন।'

দধীচি বলিলেন, 'তাই ত আপনারা এতদিন আসেন নাই, তাই আমি দৈত্যদের ভয়ে সেগুলি খাইয়া ফেলিয়াছি। এখন কি করি বলুন ?'

তাহা শুনিয়া দেবতারা বলিলেন, 'আমরা আর কি বলিব ? আমরা বলি আমাদের অস্ত্রগুলি দিন। অস্ত্র না পাইলে আর আমাদের বিপদের সীমাই থাকিবে না!'

দধীচি বলিলেন, 'সে সকল অন্ত্র ত এখন আমার হাড়ের সহিত্ মিশিয়া গিয়াছে। আপনারা না হয় সেই হাড়গুলি নিন।'

দেবতারা বলিলেন, 'আমাদের অস্ত্রেরই দরকার, আপনার হাড় লইয়া আমরা কি করিব ?'

দধীচি বলিলেন, 'আমার হাড় দিয়া অতি উত্তম অস্ত্র প্রস্তুত হইবে। আমি এখনই দেহত্যাগ করিতেছি।'

কাজেই তখন দেবতারা আর কি করেন ? তাঁহারা বলিলেন, 'আচ্ছা তবে একটু শীঘ্র শীঘ্র তাহাই করুন।'

দেবী প্রাথিতেয়ী তখন ঘরে ছিলেন না, স্নান করিতে গিয়াছিলেন।
দেবতারা সেই বুদ্ধিমতী, তেজম্বিনী মেয়েকে বড়ই ভয় করিতেন, তাই
তাঁহারা ভাবিলেন যে তিনি ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই কাজ শেষ
করিতে হইবে। দধীচি যোগাসনে বিদয়া একমনে ভগবানের চিন্তা
করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার পবিত্র আত্মা দেহ ছাড়িয়া
চলিয়া গেল।

তথন দেবতারা বিশ্বকর্মাকে বলিলেন, 'এখন তুমি ইহার হাড় দিয়া অস্ত্র শস্ত্র তোয়ের কর।'

বিশ্বকর্মা বলিলেন আমি কি করিয়া অস্ত্র তোয়ের করিব ? ইহার

দেহ কাটিলে তবে ত হাড় পাওয়া যাইবে। বাপ রে! সে কাজ আমা দ্বারা হইবে না! হাড়গুলি পাইলে আমি এখনই তাহা দিয়া অস্ত্র গড়িয়া দিতে পারি।

তথন দেবতাদের কথায় গরুর দল আসিয়া গুঁতাইয়া মুনির দেহ হইতে হাড় বাহির করিয়া দিল, দেবতারা মহানন্দে তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন। সেই হাড় দিয়া শেষে বিশ্বকর্মা বজ্র প্রভৃতি নানা রূপ আশ্চর্য অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এদিকে প্রাতিথেয়ী সান আহ্নিকের পর কলসী হাতে আশ্রমে ফিরিয়া দেখেন, মহর্ষি নাই, তাঁহার মাংস, লোম আর চামড়া মাত্র পড়িয়া আছে। ঘরে অগ্নি ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেবী সকল কথাই জানিতে পারিলেন। সেই দারুণ সংবাদ বজ্রাঘাতের স্থায় তাঁহার চেতনা হরণ করিয়া লইল; তাঁহার দেহ ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। জ্ঞান হইলে পর অনেক কট্টে শোক সম্বরণপূর্বক তিনি দধীচির দেহের অবশিষ্টটুকু লইয়া আগুনে ঝাঁপ দিলেন। ঘাইবার সময়ে নিজের নিতান্ত শিশুপুত্রটিকে গঙ্গার নিকটে আর গাছপালার নিকটে সাঁপয়া দিয়া বলিয়া গেলেন, 'এই পিতৃমাতৃহীন শিশুটিকে তোমরা দয়া করিয়া দেথিবে।'

দধীচিও গেলেন, প্রাতিখেয়ীও গেলেন। আশ্রম অন্ধকার হইল।
তপোবনের পশু পক্ষী আর বৃক্ষলতার। তথন কাঁদিয়া বলিল, 'হায়!
যাঁহারা আমাদের পিতা-মাতার মতন ছিলেন, তাঁহাদের ত্জনকেই
হারাইলাম। আমাদের কি তুর্ভাগ্য! আর ত আমরা তাঁহাদের সেই
পবিত্র মুখ দেখিতে পাইব না। এখন তাঁহাদের এই শিশুটিকে
দেখিয়াই আমাদের মন শাস্ত থাকিবে।'

এখন হইতে এই শিশুটিকে পালন করাই হইল তাহাদের একমাত্র কাজ। চন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত চাহিয়া আনিয়া তাহারা শিশুটিকে খাইতে দিল, সেই অমৃতের গুণে শিশু দেখিতে দেখিতে শুক্রপক্ষের চাঁদের মত বাড়িয়া উঠিল। পিপুল ( অশ্বর্থ ) গাছেরা তাহার বড়ই যতু করিয়াছিল, তাই তাহার নাম হইল পিপ্ললাদ।

পিপ্ললাদ জানিত, সে সেই সকল গাছপালারই ছানা। তারপর যখন তাহার বুদ্ধি একটু বাড়িয়াছে, তখন সে একদিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, 'গাছের ছানা ত গাছের মতই হয়, মানুষের ছানা মানুষের মত হয়, পাখির ছানা হয় পাখির মত আর জন্তুর ছানা জন্তুর মত। কিন্তু আমি যে তোমাদের ছানা, আমার এমন হাত-পা হুইল কি করিয়া?'

গাছেরা বলিল, 'বাছা, তুমি ত আমাদের ছানা নও। তুমি মুনির পুত্র, তোমার পিতা মহর্ষি দধীচি, মাতা দেবী প্রাতিথেয়ী।'

পিপ্ললাদ বলিল, 'আমার বাবা আর মা তবে কোথায় গেলেন ?' গাছেরা বলিল, 'তোমার পিতা দেবতাদের উপকারের জন্ম প্রাণত্যাগ করিয়াছেন. তোমার মাতা সেই ত্রথে আগুনে ঝাপ দিয়াছেন।'

এমনি করিয়া গাছেরা সকল কথাই পিপ্ললাদকে বলিল। তাহা শুনিয়া সে আগে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিল, তারপরা গাছেদের মিষ্টি কথায় একটু শান্ত হইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'আমার পিতাকে যাহারা মারিয়াছে, তাহাদিগকে আমি মারিব।'

তথন গাছেরা সেই ছেলেটিকে চন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়া সকল কথা বলিল।

তাহা শুনিয়া চন্দ্র বলিলেন, 'বংস পিগুলাদ! বল, বুদ্ধি, বিছা, ধন, রূপ, গুণ, সুখ, মান, যশ, পুণ্য, সকলই আমি তোমাকে দিতেছি, ভূমি গ্রহণ কর।'

পিপ্ললাদ বলিল, 'আমার পিতাকে যাহারা মারিয়াছে, তাহাদিগকে যদি মারিতে না পারিলাম তবে এসব লইয়া আমার কি হইবে ? আগে বদুন, কোথায়, কোন্ দেশে, কোন্ তীর্থ গিয়ে, কি মন্ত্র বলিয়া, কোন্ দেবতাকে ডাকিয়া আমি এ কাজ করিতে পারিব ?'

চন্দ্র বলিলেন, 'শিবকে ডাক, তোমার কাজ হইবে।'

পিপ্ললাদ বলিল, 'আমি যে ছেলেমানুষ, আমি ত কিছুই জানি না শুনি না, আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিব ?'

চন্দ্র বলিলেন, 'তুমি চক্রেশ্বর তীর্থে গিয়া ভক্তিভরে তাঁহার কথা ভাব, আর তাঁহাকে ডাক, তবেই তিনি আসিবেন।'

পিপ্ললাদ তথনই সেই তীর্থে গিয়া প্রাণপণে শিবকে ডাকিতে লাগিল। সেই ডাকে শিব তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'পিপ্ললাদ কি চাহ ?'

পিপ্ললাদ বলিল, 'আমার দেবতুল্য ধার্মিক পিতামাতাকে যাহারা মারিয়াছে, আমি তাহাদিগকে মারিতে পারি এমন ক্ষমতা আমাকে দিন।'

শিব কহিলেন, 'আচ্ছা, তুমি যদি আমার তিনটা চোখই দেখিতে পার, তাহা হইলে দেবতাদিগকে মারিতে পারিবে।'

কিন্তু পিপ্ললাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার তুইটা বই তিনটা চোখ দেখিতে পাইল না।

তথন শিব বলিলেন, 'আর কিছুদিন তপস্থা কর, দেখিতে পাইবে।'

এ' কথায় পিপ্ললাদ এমন ভয়ক্ষর তপস্থা আরম্ভ করিল যে, অল্লাদিনের ভিতরেই সে দেখিল, শিবের কপালে আর একটি চোখ আছে। তখন শিবের সেই চোখ হইতে আগুনের ঘোড়ার মতন একটা অতি ভয়ক্ষর 'কৃত্যা' (ভূত) বাহির হইয়া ঘোরতর শব্দে পিপ্ললাদকে বলিল, 'কি করিব ?'

পিয়লাদ বলিল, 'দেবতাদিগকে ধরিয়া খাও!'

বলিতে বলিতেই সেটা খপ করিয়া পিপ্ললাদকে ধরিয়া মুখে দিতে গিয়াছে! . 'আরে, আরে, ও কি কর ?'

সেটা বলিল, 'দেবতাদিগকে খাইতে হইলে, তাহারা যে তোমার শরীর গড়িয়াছে, তাহাও খাইব।'

এ কথায় পিপ্ললাদ আবার শিবের স্তব করিলে, শিব সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটাকে বলিলেন, 'এ স্থানের এক যোজনের মধ্যে তুমি কাহাকেও খাইতে পারিবে না!' তখন সেই ভূতটা সেখান হইতে দূরে গিয়া এমনই সর্বনেশে আগুন জালাইয়া বদিল যে, আর একটু হইলেই সে দেবতার দলকে পোড়াইয়া শেষ করিত! দেবতারা প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শিবের নিকট আসিয়া বলিলেন, রক্ষা করুন প্রভা! আপনার ভূত আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিল। আপনি রক্ষা না করিলে এ-যাত্রা আর আমাদের উপায় নাই।'

শিব তাঁহাদিগকে বলিলেন 'তোমরা এইখানে আসিয়া বাস কর। এখানে ওটা তোমাদের কিছু করিতে পারিবে না!'

দেবতারা বলিলেন, 'দর্গ আমাদের বাসস্থান, তাহা ছাড়িয়া এখানে কি করিয়া থাকি ?'

শিব কহিলেন, 'তবে এক কাজ কর; সূর্যই হইতেছেন এই সংসারের পিতা। তিনি আসিয়া এখানে বাস করুন, তাহাতেই সকল দেবতার বাস করা হইবে।' এইরূপে তখনকার মত বিপদ কাটিয়া গেল।

তারপর শিবের উপদেশে পিপ্ললাদের রাগও দূর হইল। তখন শিব অনেকবার পিপ্ললাদকে বর লইতে বলিলেন। পিপ্ললাদ এমন সব বর প্রার্থনা করিল, যাহাতে জগতের উপকার হয়। নিজের জন্ম সে কিছুই চাহিল না।

ইহাতে দেবতাগণ যারপর নাই তৃষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, 'বাছা, তুমি ত তোমার নিজের জন্ম কিছুই চাহিলে না। আমরা তোমাকে বর দিব, তুমি তোমার নিজের জন্ম কিছু চাহিয়া লও।' তখন পিপ্ললাদ যোড় হাতে দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিল। 'আমার পিতামাতার পবিত্র নাম কানে শুনিয়াছি মাত্র, তাঁহাদিগকে দেখিবার সুখ এই অভাগার ভাগ্যে ঘটে নাই, ইহাতে আমার মনবড় অস্থির থাকে।'

দেবতারা বলিলেন, 'সেজস্ম 'হূমি কিছুমাত্র জঃখিত হইয়ো না. এখনই তোমার পিতামাকে দেখিতে পাইবে।'

এ কথা শেষ হইতে না হইতেই পিপ্পলাদের পিতামাতা দিব্য বেশ পরিয়া, সোনার রথে চড়িয়া স্বর্গ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিপ্পলাদ অমনি তাঁহাদের পায় লুটাইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহাদের মুথের দিকে চাহিয়া ক্রমাগত চোথের জল ফেলা ভিন্ন আর একটিও কথা কহিতে পারিল না।

দধীচি ও প্রাতিথেয়ী তাহাকে অনেক আদর, অনেক আশীর্বাদ করিয়া, তাহার মনের সকল ছঃখ দূর করিয়া, আবার দর্গে চলিয়া গেলেন।

এইভাবে সকল দিকেই সূথ হইল, এথন পিপ্ললাদের সেই ভয়ঙ্কর ভূতটা থামিলেই আর কোন কথা ছিল না।

দেবতারা বলিলেন, 'পিপ্ললাদ, তোমার এটাকে থামাও!'

পিপ্ললাদ বলিল, 'সে সাধ্য ত আমার নাই। আপনারা গিয়া উহাকে থামিতে বলুন: আমাকে দেখিলে আবার কিনা কি করিছে চাহিবে।'

সে কথার দেবতারা সেই ভয়ন্তর জিনিসটার কাছে গিয়া তাহাকে থামিতে বলিলেন। সে তাহাকে থেকাইয়া বলিল, 'তাহা হইবে না! সকলকে থাইব, তবে তথামিব। তাহার আগে আমার এ আগুন কিছুতেই নিভিবার নয়।' বাস্তবিক, ইহাকে থামাইতে দেবতাদের বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল।

# পৃথিবীর পিতা

কলের আগে যাঁহাকে লোকে রাজা বলিয়াছিল, তোঁহার নাম ছিল পৃথা। তিনি স্থবংশের লোক ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল বেণ।

'রাজা' কিনা, যে 'রঞ্জন' করে অর্থাৎ খুশি রাখে। পৃথু নানা রকমে প্রজাদিগকে খুশি করিয়াছিলেন, তাই সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'রাজা' নাম দিয়াছিল। পৃথুর পূর্বে লোকের দিন বড়ই কন্থে যাইত। সেকালে গ্রাম নগর পথ ঘাট কিছুই ছিল না, ঝোপে জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় সকলে বাস করিত। পৃথু তাহাদিগকে বাড়ি বাঁধিয়া এক জায়গায় থাকিতে শিখান। আর পথ বানাইয়া চলাফেরার স্থবিধা করিয়া দেন। সেই হইতে শহর বস্তির সৃষ্টি হইল। সেকালের লোকে চাষবাস করিতে জানিত না। ফলমূল খাইয়া অতি কণ্টে দিন কাটাইত।

জমিতে কাঁকর, আকাশে মেঘ নাই; শুকনো মাটি কাটিয়া চৌচির হইয়া আছে, তাহাতে শস্ত জন্মাইতে গেলেও তাহা হয় না। প্রজারা পৃথুকে বলিল, 'হে রাজা পৃথিবী সকল শস্ত খাইয়া বসিয়াছে, আমরা কেমন করিয়া বাঁচিব ? জুবায় বড় কট্ট পাইতেছি আমাদিগকে শস্ত আনিয়া দাও।

পৃথ্ বলিলেন, 'বটে পৃথিবীর এমন কাজ ? শস্ত সব খাইয়া বসিয়াছে ? আচ্ছা এখনি ইহার সাভা দিতেছি। আন তারে ধনুক, নিয়ে আয়ে তাতীর।'

পৃথিবী ভাবিল 'ম গো, মারিয়াই ফেলে ব্ঝি।'

সে প্রাণের ভয়ে গাই সাজিয়া লেজ উঁচু করিয়া ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। ব্রহ্মলোক অবধি ছুটিয়া গেল; কিছুতেই সে তাঁহাকে এড়াইতে পারিল না। তথন পৃথিবী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল 'দোহাই মহারাজ। আমি দ্রীলোক, আমাকে মারিলে আপনার পাপ হইবে।'

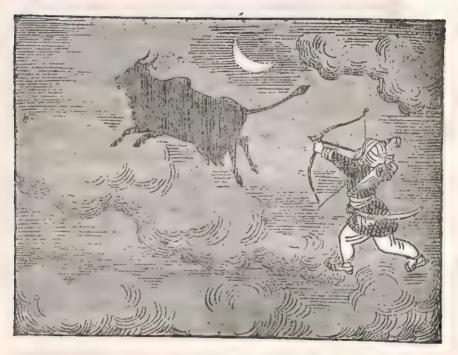

প্রাণের ভয়ে ছুটিয়া পালাইতে লাগিল।

পৃথু বলিল, 'তুমি ভারি তুষ্ট। ভোমাকে মারিলে অনেক উপকার হইবে। কাজেই ইহাতে পাপ নাই, এবং পুণ্য আছে।'

পৃথিবী বলিল, 'প্রজাদের যে উপকার হইবে বলিতেছেন, আমি মরিলে তাহারা থাকিবে কোথায় ?'

পৃথু বলিলেন, 'কেন? আমি তপস্থা করিয়া তাহাদের থাকিবার জায়গা করিব।' পৃথিবী বলিল, 'আমাকে মারিলে শস্ত পাওয়া যাইবে না; শশু পাইবার উপায় আমি বলিতেছি। সে আর এখন শশু নাই, আমার পেটে হজম হইয়া ছ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাকে দোহাইলে সেই ছ্ধ পাইতে পারেন। কিন্তু একটি বাছুর চাই, নহিলে ছ্বধ বাহির হইবে না। আর জমির উচু নিচু দূর করিয়া দিন, যেন ছ্বধ দাড়াইতে পারে, পড়াইয়া না চলিয়া যায়।'

রাজা তখনই ধনুকের আগা দিয়া জমির উপরকার ঢিপি সরাইয়া দিলেন। তাহাতে জমি সমান হইল, আর চিপি সকল এক এক জায়গায় জড় হইয়া পর্বতের সৃষ্টি হইল। সমান জমির উপরে লোকে ঘর বাড়ি বাঁধিল। সেই হইতে গ্রাম নগরের সৃষ্টি। তাহার আগে এ সব ছিল না।

জমি সমান হইল, এখন একটি বাছুর হইলেই গাই দোহাইয়া সেই জমির উপরে হ্রুধ ছড়ান যাইতে পারে। সেই বাছুর হইলেন স্বায়স্তৃব ময়! এমন বাছুর ত আর সহজেই পাওয়া যায় না,—তাঁহাকে দেখিয়াই গাইয়ের বাঁট দিয়া হ্রুধ করিতে লাগিল।

ভখন পৃথু নিজ হাতে গাই দোহাইতে লাগিলেন। সে আশ্চর্য গাই
না জানি কতই তুধ দিয়াছিল। সংসারে যত শস্ত, সকলই তাহাকে
দোহাইয়া পাওয়া গেল, সেই শস্ত খাইয়া এখনও আমরা বাঁচিয়া আছি।
শুধু তাহাই নহে, পৃথুর পরে দেব, দানা, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলে
দাসিয়া সেই গাই দোহাইতে লাগিল। সকলেই নিজের নিজের বাসন
আনিল। নিজেদের এক একটি বাছুর ঠিক করিয়া আনিল, দোহাইবার
লোক আনিতেও ভূলিল না। কেহ সোনার বাসনে, কেহ রূপার
বাসনে, কেহ লোহার হাঁড়িতে, কেহ পাথরের বাটিতে কেহ লাউয়ের
খোলায়, কেহ পদ্ম পাতায় এমন করিয়া তাহারা কত
রকমের জিনিসে যে দোহাইয়া নিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।
তথাপি তথে কম পড়ে নাই।

পৃথিবীও বাঁচিয়া গেল। এত জিনিস যাহার কাছে পাওয়া যায়, তাহাকে কি বৃদ্ধিমান লোকে মারে ? কাজেই পৃথু তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

পৃথু তাহাকে প্রাণদান করিয়াছিলেন, তাই আজও পৃথিবী বাঁচিয়া আছে—আর, প্রাণ দিয়াছিলেন বলিয়াই পৃথু পৃথিবীর পিতার তুল্য হুইলেন। সেই জন্মই পৃথিবীকে পৃথুর কন্যা বলা হয়, আর তাহার নাম হুইয়াছে পৃথিবী বা পৃথী।

যাহা হটক, পৃথিবীর নামের অত্যরূপ অর্থণ্ড দেখা যায়। পৃথী বলিতে খুব বড়ও বুঝায়। পৃথিবী যে খুবই বড় তাহাও ত আমরা দেখিতেই পাইতেছি। স্থুতরাং পৃথিবী নাম যথার্থ ই হইয়াছে।

## সূর্যের গৃহিণী

বিশ্বকর্মার নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। বিশ্বকর্মা দেবতাদের কারিগর, আর, কারিগরদের দেবতা। এই দেবতার একটি নেয়ে ছিল, তাহার নাম সংজ্ঞা; কেহ কেহ তাহাকে উষা আর স্থুরেণু বলিয়াও ডাকিত।

বাপের ঘরে সংজ্ঞা সুখেই ছিলেন। কিন্তু, শেষে তাঁহার পিতা যখন সূর্যদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন, তখন হইতে বেচারীর ফুংখের দিন আরম্ভ হইল। সূর্যের যে কি ভয়ানক তেজ, তাহা তোমরা সকলেই দেখিতেছ। দূরে থাকিয়াই এত তেজ, কাছে গেলে সে কি রকম হইবে, তাহা ত আমরা ভাবিয়াই উঠিতে পারি না। এর উপর আবার সেকালে নাকি সূর্যের তেজ এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল। তখন সূর্যের দেহ এমন স্থন্দর গোল ছিল না কদম ফুলের কেশরের মত, তাহার চারিদিকে কিরণের ছটা বাহির হইত, তাহার সে কি ভয়য়র তেজ, তাহা বেচারী সংজ্ঞাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তবু সে তেজ সহিয়া থাকিতে সংজ্ঞা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।
বলসিয়া পুড়িয়া ফোস্কা পড়িয়া, তাঁহার ছর্দশার একশেষ হইল,
তবু তিনি অনেক দিন ধরিয়া সূর্যের সেবা করিলেন। ক্রমে, ময়,
যম, আর যমুনা বলিয়া তাঁহার তিনটি খোকা খুকী হইল। খোকা
খুকীরা দূরে দূরে খেলা করিয়া বেড়ায় তাহাদের কোন কষ্ট নাই।
যত কন্ট সংজ্ঞার, কেন, না, তাঁহাকে সূর্যের কাছে থাকিয়া তাঁহার
সেবা করিতে হয়। এতদিন সে কন্ট সহিয়া তাঁহার শরীর মাটি
হইয়া গেল, আর সহিতে পারেন না।

তখন সংজ্ঞা অনেক ভাবিয়া এক বৃদ্ধি বাহির করিলেন। বিশ্বকর্মার মেয়ে, কাজেই অনেক রকম কারিকুরী তাঁহার জানা ছিল।
আর সেই কারিকুরীতে এখন তাঁহার বড়ই স্থবিধা হইল। তিনি
সকলের অসাক্ষাতে এমন একটি মেয়ে তয়ের করিলেন যে, সে দেখিতে
অবিকল তাঁহার নিজেরই মতন, কিন্তু স্থর্যের তেজে তাহার কিছুই
হয় না। মেয়েটির নাম রাখিলেন ছারা।

ছায়া তয়ের হওয়া মাত্র হাত যোড় করিয়া সংজ্ঞাকে বলিল, 'আমাকে কি করিতে হইবে ?' সংজ্ঞা বলিলেন, 'আমি বাপের বাড়ি যাইতেছি। তুমি এখানে থাকিয়া ঘরকন্না কর। আমার খোকা খুকীদের যত্ন করিয়া খাইতে পরিতে দিয়ো। আর, আমি যে চলিয়া গেলাম, একথা কাহাকেও বলিয়ো না।'

ছায়া বলিল, 'আমি সবই করিব, কিন্তু, যদি আমার চুল ধরিতে আসে, বা শাপ দিতে চায়, তবে আমি চুপ থাকিতে পারিব না।'

এইরপ কথা বার্তার পর সংজ্ঞা ছায়াকে রাখিয়া ভয়ে ভয়ে, তাঁহার পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বকর্মা কিন্তু, কন্সার হুঃখ ব্ঝিতে পারিলেন না। তিনি সংজ্ঞাকে দেখিয়া আশ্চর্য ত হইলেনই বিরক্ত হইলেন তাহার চেয়ে বেশি। তিনি বলিলেন, 'তুমি ভারী অস্যায় করিয়াছ, এখনি ফিরিয়া যাও।'

বাপের বাড়িতে আসিরাও সংজ্ঞার তৃঃখ ঘুচল না। বকুনির জ্ঞালায় সেখানে টিকিয়া থাকাই তাঁহার দায় হইল। কাজেই তখন আর কি করা যায়? সংজ্ঞা একটি ঘোটক। সাজিয়া সেখান হইতে উত্তর মুখে ছুটিয়া পলাইলেন। সকল দেশের উত্তরে কুরুবর্ষ বা উত্তর কুরু। সেখানকার স্থান্দর সবুজ মাঠে কচি কচি ঘাসগুলি খাইতে বড়ই মিষ্ট। সংজ্ঞা ছুটিতে ছুটিতে সেই দেশে গিয়া, সেখানকার স্থান্দর মাঠের মিষ্ট ঘাস খাইয়া মনের আনন্দে কাল কাটাইতে

লাগিলেন। সেখানে পুড়িয়াও মরিতে হয় না, বকুনিও খাইতে হয় না।

এদিকে সূর্যদেবের ঘরে কাজ কর্ম সুন্দর মতেই চলিতেছে ছায়া দেখিতে ঠিক সংজ্ঞারই মত, আর কাজে কর্মেও বেশ ভাল। স্কুতরাং সূর্যদেব টেরই পান নাই যে একটা কিছু হইয়াছে। খোকা খুকীরা কিন্তু ইহার মধ্যে বৃঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদের মা আর তাহাদিগকে ভালবাসে না। তাহারা জাত্বক আর নাই জাত্বক, ছায়া ত আর তাহাদের মা নয়।—সে তাহাদিগকে মার মত ভালবাসিবে কি করিয়া? মত্ম শান্ত ছেলে, সে আদর না পাইয়াও চুপ করিয়া রহিল। যম রাগী, সে অভিমানের ভরে ছায়াকে পা দেখাইয়া বলিল, 'তোমাকে লাখি মারিব।' ছায়াও তখন রাগে অস্থির হইয়া বলিল 'বটে? এত বড় আস্পর্দা ? তোর ঐ পা খসিয়া পড়ুক।'

শাপের ভয়ে যম কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্যের নিকট গিয়া নালিশ করিল, 'বাবা, মা আমাদের ভালবাদেন না বলিয়া আমি তাঁহাকে পা দেখাইয়াছিলাম, তাহাতে বলিয়াছেন, আমার পা খিসিয়া পড়িয়া যাইবে। বাবা আমি ত লাথি মারি নাই, তুমি আমার পা খিসিয়া পড়িতে দিয়ো না।' সূর্য বলিলেন, 'বাবা, তোমার মা যখন শাপ দিয়াছেন, তখন ত আর তাহা আটকাইবার উপায় নাই। তবে, এইটুকু করা যাইতে পারে যে পোকায় তোমার পায়ের মাংস অল্লে অল্লে লইয়া খাইবে, আস্ত পা খিসিয়া পড়ার দরকার হইবে না।'

তারপর সূর্যদেব ছায়ার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি মা হইয়া ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করিতেছ ?' ছায়া প্রথমে চুপ করিয়া রিচল কিন্তু তারপরই যখন সূর্য বিষম রাগের ভরে তাঁহার চুল ধরিয়া শাপ দিবার আয়োজন করিলেন, তখন আর সে না বলিয়া যায় কোথায় ? সে কথা শুনিয়া সূর্য যে কিরপে ব্যস্তভাবে ভাঁহার শ্বশুরের নিকট ছুটিয়া আসিলেন, তাহা কি বলিব। বিশ্বকর্মা দেখিলেন, ঠাকুর বড় বেজায় রকমের চটিয়াছেন, ভাঁহার মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথাই বাহির হইতে পারিভেছে না। তখন তিনি ভাঁহাকে অনেক মিষ্ট কথায় শাস্ত করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর জানেন ত আপনার তেজ কি ভয়ঙ্কর। আমার মেয়ে সে তেজ কিছুতেই সহিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছে। তবে, আপনি যদি চাহেন ত আপনার এই তেজ আমি অনেকটা কমাইয়া দিতে পারি। তাহা হইলে সংজ্ঞারও আপনার নিকট থাকিতে কষ্ট হইবে না। আর আপনার চেহারাটাও অনেক মোলায়েম হইয়া যাইবে।'

সূর্য বাস্তবিকই সংজ্ঞাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্মার কথায় রাজি হইলেন। বিশ্বকর্মান্ত আর দেরী না করিয়া তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে কুদে চড়াইয়া দিলেন। আগেই বলিয়াছি, সূর্য সে সময়ে তেমন গোল ছিলেন না। কুঁদে চড়াইয়া শোঁ। শাঁকে কয়েক পাক দিতেই তাঁহার উস্কথুস্ক কিরণগুলি বাটালির মুখে উড়িয়া গেল আর তাহার ভিতর হইতে তাঁহার স্থান্দর গোল মুখখানি দেখা দিল, তখন সকলেই বলিল 'বাঃ, বেশ হইয়াছে। এখন ঠাকুর যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি দেখিতেও ভাল।'

এ কথায় সূর্যদেব যারপর নাই সম্ভন্ত হইয়া সংজ্ঞাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, সংজ্ঞা ঘোটকী সাজিয়া উত্তর দিকে পলায়ন করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাকে কোন দিকে যাইতে হইবে তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। সংজ্ঞা সাজিয়াছিলেন ঘোটকী, তিনি সাজিলেন ঘোড়া। তারপর যে সেখান হইতে তিনি চিঁ-হিঁ হীঁ হীঁ শব্দে ছুট দিলেন, আর একেবারে সংজ্ঞার সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া থামিলেন না। কিন্তু সংজ্ঞাকে তিনি সহজ্বে ধরিতে পারেন নাই, কারণ সে কোরী কি করিয়া জানিবেন

ষে, ঐ যে চিঁ-হিঁ হীঁ হীঁ শব্দে ঘোড়াটি ছুটিয়া আসিতেছে সেই হইতেছে তাঁহার স্বামী? কাজেই তিনি তাহাকে দেখিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষে সকল গোলমাল চুকিয়া গেল, আর তথন ত সুখের সীমাই রহিল না।

## রেবতীর বিবাহ

ক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল রৈবত ককুমী। পশ্চিম
সমুদ্রের ধারে, কুশস্থলী নামক নগরে তিনি বাস করিতেন।
রৈবতের একটি কন্যা ছিল, তাহার নাম রেবতী। রেবতীর গুণের
কথা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। মেয়েটি দেখিতে যেমন অপরূপ
স্থালী, তেমনি স্থালী ও মিষ্টভাবিনী, আর বৃদ্ধিমতিও যতদূর
হইতে হয়।

রেবতী যতই বাড়িয়া উঠিলেন, রাজার মনেও ততই ভাবনা হইল যে, 'আহা! আমার এই স্নেহের মেয়েটিকে এখন কাহার হাডে সমর্পণ করি ?'

সংসারের যত ভাল ভাল রাজপুত্র একে একে সকলের সংবাদই রাজা লইলেন, কিন্তু কাহাকেও তাঁহার পছন্দ হইল না। মন্ত্রী, পুরোহিত, আজীয়-সজন, বন্ধুবান্ধব সকলকেই বলিলেন, কেহই তেমন ভাল একটি পাত্রের সন্ধান দিতে পারিল না।

শেষে আর কোন উপায় না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন—'ব্রহ্মার কাছে যাই, তিনি অবশ্যই আমার মনের মতন একটি ছেলের কথা বলিতে পারিবেন।'

এই ভাবিয়া রাজা কন্সাটিকে লইয়া ব্রহ্মার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হাহা আর হুহু নামে তুইজন গন্ধর্ব সেইখানে বসিয়া ব্রহ্মাকে গান শুনাইতেছিলেন। হাহা আর হুহুর মত ওস্তাদ আর এই ব্রিভুবনে কখনও দেখা যায় নাই, ভাঁহাদের সেই বিচিত্র সঙ্গীত শুনিতে যে কি মিষ্ট লাগিতেছিল, ভাহা কি বলিব! সে গান একবার শুনিতে আরম্ভ করিলে আর সকল বিষয়ের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়।

যতক্ষণ সে গানের শেষ না হয় ততক্ষণ আর উঠিয়া আসিবার যো
থাকে না। সে আশ্চর্য গান একবার আরম্ভ হইলে আর শীঘ্র শেষ

হইতে চাহে না। সেটা ছিল ত্রেতায়ুগের আরম্ভ। গাহিতে গাহিতে
সে মুগ শেষ হইয়া গেল, তারপর দ্বাপর আসিল, তাহাও প্রায় শেষ

হইতে চলিল, তবে হাহা হৄহু গান শেষ করিয়া তমুরা নামাইলেন।
এত কাল যে চলিয়া গিয়াছে, রাজার কিন্তু সে খেয়ালই নাই।
তিনি ভাবিতেছেন—'আহা, এমন স্থুন্দর গান মুহুর্তের মধ্যেই

ফুরাইয়া গেল ?'

যাহা হউক, এখন নিজের কাজ সারিয়া লুইতে হইবে আর বিলম্ব করা ভাল নহে। এই ভাবিয়া রাজা ব্রহ্মার সিংহাসনের সামনে গিয়া ভক্তিভরে প্রণামের পর যোড়হাতে বলিলেন—'ভগবান্! আমার এই কন্যাটির বিবাহ কাহার সঙ্গে দিব, দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিন। আমি অনেক রাজপুত্রের সন্ধান লইয়াছি, কিন্তু ইহাদের কোন্টি যে সকলের চেয়ে ভাল, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।'

ব্রন্ধা বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি কাহার কাহার কথা ভাবিয়াছ আমাকে বল দেখি।'

দে কথায় রাজা অনেকের নাম করিয়া বলিলেন, 'ইহাদের মধ্যে একটি হইলে আমি সুখী হইতাম।' তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন,—'মহারাজ, তুমি যাহাদের নাম করিলে, এখন ত তাহাদের কেহই বাঁচিয়া নাই; তাহারা ছিল ত্রেতায়ুগের লোক, আর এখন হইল দ্বাপরের শেষ। এতদিনে তাহাদের ছেলের ছেলে, নাতির নাতি অবধি মারা গিয়াছে, তাহাদের রাজ্য, বংশ, নাম অবধি লোপ পাইয়াছে!'

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ যে, পৃথিবীর আর সব লোক মরিয়া

গেল, আর শুধু রাজা আর তাঁহার মেয়েটি বাঁচিয়া রহিয়াছেন, এ কেমন কথা হইল ?

কিন্তু সে যে ব্রহ্মার পুরী, সেখানে ত জরা মৃত্যুর অধিকার নাই। কাজেই তাঁহারা হজন যে বাঁচিয়া আছেন তাহাই নহে, ঠিক যেমনটি গিয়াছিলেন তেমনি আছেন, একটুও বুড়ো হন নাই!

যাহ। হউক, ব্রহ্মার কথায় রাজা নিতান্তই আশ্চর্য হইলেন আর ভয় পাইলেন, আর ব্যস্ত হইলেন তাহার চেয়েও বেশি।

তিনি বিষম থতমত খাইয়া বলিলেন, 'এঁ্যা, এঁ্যা! কি সর্বনাশ। তাই ত! প্রভু, এখন উপায়? এখন তবে আমার এই মেয়েটিকে কাহার হাতে দিই? আমার সমকক্ষ রাজা এখন কে কে আছেন?'

ব্রহ্মা বলিলেন—'মহারাজ! এতদিনে কি আর তোমার সে রাজ্য আছে? তোমার রাজ্যও নাই, প্রজারাও নাই। তোমার স্থলক কুশস্থলী নগরটি অবধি নাই। তাহার জায়গায় এখন দারকা নামক পুরী হইয়াছে। সেই দারকার রাজা কৃষ্ণ, তাঁহার ভাই বলরাম। সেই বলরামের সঙ্গে গিয়ে তোমার এই কন্যার বিবাহ দাও। এ মেয়েটি যেমন লক্ষ্মী, বলরামও তেমনি মহাশয় লোক, সকল রকমেই ইহার উপযুক্ত।'

কাজেই রাজা তথন আর কি করেন? তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, বাস্তবিকই তাঁহার রাজ্য, রাজধানী, লোকজন আত্মীয় স্বজন সব লোপ পাইয়াছে। পৃথিবী আর সে পৃথিবীই নাই। তাঁহাদের সময়ে চৌদ্দ হাত লম্বা এক একটা মানুষ হইত, আর এখনকার লোকগুলি মোটে সাত হাত লম্বা! আর তাহাদের চালচলনও যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আর তুঃখ করিয়া কি হইবে? রাজা বলরামকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাঁহার সহিত মেয়ের বিবাহ দিয়া বনবাসী হইলেন।

এদিকে রেবতীকে পাইয়া বলরামের আর আনন্দের সীমাই নাই।
কেবল একটি কথায় তিনি একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন,—বলরাম
হইতেছেন দ্বাপর যুগের লোক, তিনি সাত হাত লম্বা, রেবতী ত্রেতা
যুগের মেয়ে, তিনি চোদ্দ হাত লম্বা,—বলরাম প্রাণপণে হাত বাড়াইয়াও
তাঁহার মাথা নাগাল পান না!

তখন বলরাম করিলেন কি, তাঁহার লাঙ্গলের আগা দিয়া রেবতীকে চাপিয়া অস্থাস্থ মেয়েদের মত বেঁটে করিয়া লইলেন। তারপর আর কোন অস্থবিধা রহিল না।

### কুবলয়াশ্ব

বিকালে শক্রজিং নামে অতি বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন।
তাঁহার পুত্রের নাম ঋতঞ্বজ। ঋতঞ্বজের গুণের কথা আর
কি বলিব। যেমন রূপ, তেমনি বৃদ্ধি, তেমনি বিভা, তেমনি বিনয়,
তেমনি বল, তেমনি বিক্রম। এমন পুত্রলাভ করিয়া রাজা শক্রজিং
খুবই খুশি হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ইহার মধ্যে একদিন গালব নামে এক মৃনি একটি সুন্দর ঘোড়া লইয়া রাজা শক্রজিতের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ আমি বিপদে পড়িয়। আপনার নিকট আসিয়াছি। একটা ছন্ত দৈত্য আমাকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে। সে কখনও সিংহ, কখনও বাঘ, কখনও হাতি, কখনও আর কোন জন্তুর বেশে আসিয়া দিবারাত্র আমাকে অস্থির রাখে, উহার জালায় আমার তপস্থাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমি ইচ্ছা করিলে শাপ দিয়া উহাকে বধ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তপস্থার হানি হয়, কাজেই আর কি করিব, শুধু নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি। এমন সময় একদিন এই ঘোড়াটি আকাশ হইতে আমার নিকট পড়িল, আর দৈববাণী হইল যে, গালব! এই ঘোড়াটির নাম কুবলয়। ইহার কিছুতেই ক্লান্ডি নাই, সংসারে ইহার জগম্য স্থান নাই, ইহাকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। রাজা শক্রজিতের পুত্র ঋতধ্বজ ইহাতে চড়িয়া তোমার শক্র সেই ছন্ট দানবকে বধ করিয়া কুবলয়াশ্ব নামে বিখ্যাত হইবে।'

মহারাজা তাই আমি এই ঘোড়াটি লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার পুত্র যদি ইহাতে চড়িয়া দানবটাকে তাড়াইয়া

দেন, তবেই এই ব্রাহ্মণের তপস্থা হয়।

রাজার আজ্ঞায় তখনই ঋতধ্বজ্ব সেই আশ্চর্য ঘোড়ায় চড়িয়া মুনির সঙ্গেল তাহার আশ্রমে আসিলেন। তারপর মুনিরা সকলে তাঁহাদের সন্ধ্যা বন্দনা আরম্ভ করিতে না করিতেই সেই ছণ্ট দানব শৃকর সাজিয়া উপস্থিত হইল। মুনির শিশ্রেরা তাহাকে দেখিয়া প্রাণপণে চ্যাঁচাইতে লাগিল। রাজপুত্র তখনই সেই ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে তাড়া করিলেন। তাঁহার হাতের অর্কক্র বাণের থোঁচা খাইয়া আর কি ছণ্ট দানব সেখানে দাঁড়ায়? সে প্রাণের মায়ায় কোন পথে পলায়ন করিবে কিছুই বৃঝিতে পারিল না। পাহাড়ে, বনে, শৃন্তে, সাগরে, যেখানে যায়, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া, ধর্মুবাণ হাতে সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হন। এইভাবে চারি হাজার ক্রোশ চলিয়া শেষে সে একটা গর্তের ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। রাজপুত্রও তাহার সঙ্গে সঙ্গের করের ভিতরে দাখিতে পাইলেন না।

রাজপুত্র সেই গর্ভের পথে দানবকে খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে, পাতালে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আর অন্ধকার নাই, সেখানে ইন্দ্রপুরীর স্থায় অতি অপরূপ সোনার পুরী। রাজপুত্র তাহার ভিতরে কতই খুঁজিলেন কিন্তু দানবকে পাইলেন না। মানুষও সেখানে কেহই ছিল না। ছিল কেবল ছটি মেয়ে। তাহার একটি যে কি স্থানর, সে আর বুঝাইবার উপায় নাই।

এই কন্মার নাম মদালসা, তাঁহার বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য। ইহার
পিতার নাম বিশ্বাবস্থ, তিনি গন্ধর্বের রাজা। একদিন মদালসা তাঁহার
পিতার বাগানে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাং চারদিক অন্ধকার
হইয়া গেল। সে অন্ধকার আর কিছুই নহে, উহা পাতালকেতু নামক
ছই দানবের মায়া। তুরাত্মা অন্ধকারের ভিতরে সেই অসহায়া
বালিকাকে লইয়া পলায়ন করিল, কেহ সে কথা

জানিতে পারিল না। তাহার আর্তনাদও কেহ শুনিতে পাইল না।

তদবধি সেই ছুষ্ট তাহাকে পাতালে আনিয়া নিজ বাড়িতে আটকাইয়া রাখিয়াছে, বলিয়াছে যে, ভাল দিন পাইলেই তাঁহাকে বিবাহ করিবে।

ইহার মধ্যে একদিন মদালসা মনের ছঃখে আত্মহত্যা করিতে যান, তথন সুরভি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, 'বাছা তোমার কোন ভয় নাই, এই ছুই দানব তোমাকে বিবাহ করিতে পাইবে না! ইহার মৃত্যু যাঁহার হাতে হইবে, তিনিই অবিলম্বে তোমাকে বিবাহ করিবেন।'

রাজপুত্র মদালসার সঙ্গের মেয়েটির নিকট এ সকল সংবাদ শুনিতে পাইলেন। মেয়েটির নাম কুগুলা! তিনি একজন তপস্বিনী এবং মদালসার সথী। কুগুলা আরো বলিলেন যে, সেদিন পাতালকেতু শূকর সাজিয়া মুনিদের আশ্রম নষ্ট করিতে গিয়াছিল, সেখান হইতে এইমাত্র এক সাংঘাতিক বাণের খোঁচা খাইয়া আসিয়াছে।

তখন আর ঋতধ্বজের বুঝিতে বাকি রহিল না যে তিনিই সেই রাজপুত্র, আর পাতালকেতুই তাঁহার সেই দানব।

সে কথা শুনিয়া মেয়ে ছটির যে আনন্দ হইল !

রাজপুত্রকে দেখিয়াই মদালসার যারপর নাই ভাল লাগিয়াছিল, আর সেজগু তাঁহার মনে ছঃখও হইয়াছিল যতদূর হইতে হয়। কেন না, ইহাকে ত আর পাওয়ার কোন আশাই নাই, যেহেতু স্বরভি বলিয়াছেন, 'যে দানব মারিবে, সেই মদালসাকে বিবাহ করিবে।'—
তাঁহার কথা বথা হইবার নহে।

যাহা হউক, এখন সে ভয় কাটিয়া গেল, স্মুতরাং ত্বংখর জায়গায় আনন্দ হইল তাহার চতুগুণ। ভবে আর বিলম্ব কেন? তখনই পুরোহিত তমুক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পবিত্র আগুন জ্বলিল, ম্বতের আহুতি পড়িল, মন্ত্রের ধ্বনি উঠিল, শুভকার্য শেষ হইল।

তারপর কুওলা আবার তপস্থা করিতে গেলেন। রাজপুত্র মদালসা সহ সেই আশ্চর্য ঘোড়ায় চড়িয়া দেশে ফিরিবার আয়োজন করিলেন। অমনি পাতাল কাঁপাইয়া ভীষণ চিংকার উঠিল, 'নিয়া গেল রে, নিয়া গেল! শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয় তোরা!'

তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার দানব কোথা হইতে খাঁড়া ঢাল গদা শূল হাতে আসিয়া 'মার, মার!' শব্দে ঋতধ্বজকে আক্রমণ করিল।

ঋতগবজ তখন করিলেন কি, তাঁহার তৃণ হইতে ছাট্র নামক অন্ত্রখানি লইয়া, মারিলেন তাহা সেই দানবের ভেঙ্,চির ভিড়ের উপর ছুঁড়িয়া। অমনি দানবের দল চাঁচাইতে চাঁচাইতে পলকের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, রাজপুত্রও মনের স্থথে মদালসাকে লইয়া দেশে চলিয়া আসিলেন। তখন সেখানে না জানি কেমন বাজি, বাছা আর ভোজের ঘটা হইল! না জানি সকলে কতদিন ধরিয়া কত কি থাইল!

ইহার পর হইতে ঋতধ্বজের নাম হইল ক্বলয়াশ। এখন তিনি রাজার আজ্ঞায় প্রতিদিনই সেই ঘোড়ায় চড়িয়া মুনিদের আশ্রম হইতে দানব তাড়াইয়া বেড়ান। ইহার মধ্যে হইয়াছে কি, সেই পাতালকেতুর ভাই ছিল তালকেতু, সে বেটা দিব্য একটি শুদ্ধ শাস্ত মুনি সাজিয়া, যমুনার ধারে আশ্রম করিয়া চোখ বুজিয়া বিসয়া থাকে, যেন সে ভারী একটা তপস্বী!

কুবলয়াশ্ব সেই পথে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন, এমন সময় সে চোখ মিটমিট করিতে করিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'রাজপুত্র! আমার একটা যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণা দিবার পয়সানাই। আপনি যদি দয়া করিয়া আপনার গলার ঐ হারখানি আমাকে দেন, তবে আমার সাধ পূর্ণ হইবে।'

রাজপুত্র তংক্ষণাৎ গলার হার তাহাকে দিলেন। তখন সে আবার বলিল, 'আপনার জয় হোক! এখন তবে আর একটি কাজ যদি করেন,—আমি জলের ভিতরে থাকিয়া বরুণের স্তব করিতে যাইব, ততক্ষণ আমার আশ্রমটির উপর একটু চোখ রাখিবেন।'

রাজপুত্র তাহাতেই সম্মত হইলেন। তালকেতৃও চলিয়া গেল। কিন্তু সে ত তপস্থা করিতে গেল না, সে সোজাস্থজি কুবলয়াশ্বের বাড়িতে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'হায়, হায়! ওগো! সর্বনাশ হইয়াছে! রাজপুত্রকে দানবে মারিয়াছে! মৃত্যুর সময় তিনি এই হার আমার হাতে দিয়া বাড়িতে সংবাদ দিতে বলিয়াছেন!'

কুবলয়াশ্বের হার দেখিয়া আর কাহারও এ কথায় অবিশ্বাস করিবার উপায় রহিল না। তথন দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল; সে দারুণ সংবাদ সহিতে না পারিয়া মদালসা প্রাণত্যাগ করিলেন।

ততক্ষণে সেই ঘৃষ্ট তালকেতু আশ্রমে কিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কুবলয়াশ্বকে বলিল…'আহা! আপনি আমার বড়ই উপকার করিলেন। আপনি এখানে থাকায় আমি প্রাণ ভরিয়া যজ্ঞ করিয়াছি। এখন তবে আপনি ঘরে কিরিয়া যাউন।'

এ কথায় রাজপুত্র তথা হইতে চলিয়া আদিলে, চুণ্ট ঘরে বসিয়া হোহো শব্দে হাসিতে লাগিল।

কুবলয়াশ্ব সেই মুনিবেশধারী ছন্ট দানবের আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিলে সকলে কিরপে আশ্চর্য আর আফ্রাদিত হইল, তাহা বুঝিতেই পার। কিন্তু মদালসার মৃত্যুর কথা শুনিয়া কুবলয়াশ্বের প্রাণে বড়ই কন্ট হইল। তিনি সেই ছঃখ ভুলিবার জন্য বন্ধুদিগের সহিত মিশিয়া নানারপ আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে নাগরাজ অশ্বতরের ছইটি পুত্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিতে আসিতেন! ইহাদের কথাবার্তা তাঁহার বড় ভাল লাগিত। এইরূপে তাঁহাদের সহিত কুবলয়ারের এমনি বন্ধুত্ব হইয়া গেল যে পরস্পারকে ছাড়িয়া থাকিতে আর তাঁহাদের কিছুতেই ভাল লাগিত না। নাগপুত্রেরা সমস্ত দিন কুবলয়াশ্বের নিকটে কাটাইয়া রাত্রে গৃহে যাইতে বড়ই কন্ট বোধ করিতেন, আর কোন প্রকারে রাত্রিটি কাটাইয়া প্রভাত হইবামাত্রই পুনরায় কুবলয়াশ্বের নিকট চলিয়া আসিতেন।

একদিন নাগরাজ অশ্বতর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'বাবা, এখন তো আর তোমাদিগকে দিনের বেলায় পাতালে দেখিতে পাই না। রাত্রিটি কোন মতে এখানে কাটাইয়া, প্রভাত হইতেই তোমরা পৃথিবীতে চলিয়া যাও। ঐ স্থানটার প্রতি তোমাদের এত অমুরাগ কেমন করিয়া হইল ?'

নাগপুত্রেরা বলিলেন, 'বাবা, আমরা মহারাজ শক্রজিতের পুত্র ঝতন্বজকে বড়ই ভালবাসি; তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে আমাদের নিতান্ত কট্ট হয়। তাই প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট চলিয়া যাই। বাবা, এমন স্থন্দর, এমন সরল, এমন ধার্মিক, এমন মিষ্টভাষী লোক আর এ জগতে নাই!'

এ কথায় নাগরাজ বলিলেন, 'বাছা এমন মহং লোকের সহিত তোমাদের বন্ধুত্ব হইয়াছে, আর তাঁহার নিকটে তোমরা এত সুখ পাইতেছ,—তোমরা তাঁহার সুখের জন্ম কি কিছু করিয়াছ ?'

নাগপুত্রেরা বলিলেন, 'বাবা, তাঁহার ত কোন বস্তুরই অভাব নাই; এমন মহৎ লোকের যোগ্য কি আছে, যাহা দারা তাঁহাকে সুখী করিতে পারি? তাঁহার কোন কষ্ট দূর করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয় করিতাম। তাঁহার স্ত্রী মদালসার মৃত্যুই তাঁহার একমাত্র কষ্টের কারণ, সেই মদালসাকে আমরা কোথা হইতে আনিয়া দিব ?'

কিন্তু, এ কাজটি যতই কঠিন হউক না কেন, ইহা যে একেবারেই অসাধ্য, নাগরাজ তাহা মনে করিলেন না। তিনি অবিলম্বে হিমালয় পর্বতের প্লক্ষাবতরণ নামক তীর্থে গিয়া কঠোর তপস্থা আরম্ভ করিলেন। সে তপস্থা এমনই চমৎকার হইয়াছিল আর তখন যে নাগরাজ সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন, তাহা সরস্বতীর এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি আর সেখানে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না!

সরস্বতী আসিয়া বলিলেন, 'হে অশ্বতর! আমি তোমাকে বর দান করিব; বল তোমার কি লইতে ইচ্ছা হয়।'

অশ্বতর অমনি করযোড়ে বলিলেন, 'মা, যদি কুপা হইয়া থাকে, তবে আমাকে আর আমার ভাই কম্বলকে সঙ্গীতে অসাধারণ পণ্ডিত করিয়া দিন!'

এ কথায় সরস্বতী 'তথাস্তা' বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলে অশ্বতর আর কম্বল তুই ভাই তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত শক্তি লাভ করিয়া অপরূপ তান লয় সহকারে বীণা বাজাইয়া মহাদেবের স্তব গান আরম্ভ করিলেন। অনেক দিন এইরূপ সঙ্গীত আর স্তবের পর, মহাদেবকেও তুই হইয়া তাঁহাদিগকে বর দিতে আসিতে হইল। তখন তুই ভাই তাঁহার পদতলে পড়িয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, 'কুবলয়াথের দ্রী মদালসা যেমন বয়সে, যেমন বেশে, যেমন শরীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, অবিকল সেই মূর্ভিতে পূর্বজন্মের সকল কথা স্মরণে রাখিয়া পুনরায় অশ্বতরের গৃহে জন্মলাভ করুন।'

মহাদেব কহিলেন, 'তাহাই হউক! অশ্বতর আদ্ধ করিতে বসিলে তাঁহার মধ্যম ফণা হইতে মদালসা অবিকল তাঁহার পূর্বের শরীর লইয়া বাহির হইবেন।'

কি আনন্দের কথা হইল! ইহার পর গুই ভাই পাতালে চলিয়া আসিতে আর তিল মাত্র বিলম্ব করিলেন না! সেখানে আসিয়া অশ্বতর একটি নির্জন স্থানে চুপি চুপি শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেবের কথামত মদালসা তাঁহার মধ্যম ফণা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অবিকল সেই মদালসা প্রভেদ নাই, যেন গু দিনের জন্ম কুবলয়াশ্বের নিকট হইতে পাতালে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এ

ব্যাপারে কেবল অশ্বতরই উপস্থিত ছিলেন, আর কেহ ইহা দেখিলও না, এ বিষয়ে কোন কথা জানিতেও পারিল না।

তথন নাগরাজ কয়েকটি বৃদ্ধিমতী, মিগ্রভাষিনী সখী সঙ্গে দিয়া মদালসাকে একটি সুন্দর ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন।

তারপর সন্ধ্যাকালে নাগপুত্রের। ত্ব ভাই কুবলয়াশ্বের নিকট হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহারাও অবশ্য এ ব্যাপারের কিছুই জানেন না। নাগরাজ অস্থান্য দিনের স্থায় সেদিনও তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া কহিলেন, 'বংসগণ, সেই রাজপুত্রকে একদিন আমার নিকট আনিলে না কেন ?'

পরদিন নাগপুত্রেরা কুবলয়াশ্বের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'বন্ধু, আমার পিতা তোমাকে দেখিবার জন্ম বড়ই উৎস্থক হইয়াছেন, একটি বার আমাদের ঘরে চল।'

এ কথায় কুবলয়ার্থ সন্মত হইলে তিনজনে মিলিয়া তখনই পাতালে যাত্রা করিলেন। কুবলয়ার্থ কিন্তু জানেন না যে তাঁহাকে পাতালে যাইতে হইবে, বা তাঁহার বন্ধুগণ নাগপুত্র। তিনি জানেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণকুমার। গোমতী নদীতে আসিয়া নাগপুত্রেরা তাহার জলে নামিতে গেলেন; কুবলয়ার্থ ভাবিলেন, গোমতীর পরপারে ব্রাহ্মণদের বাড়ি। এমন সময় নাগপুত্রেরা হঠাং তাঁহাকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে কুবলয়ার্থ ভয় পাইলেন না, কেন না, সে স্থান তাঁহার দেখিতে বাকি নাই। যাহা হউক, সে বারে তিনি দানবের বাড়িই দেখিয়াছিলেন, এবারে সাপের দেশটিও তাঁহার নিকট যারপর নাই আশ্চর্য এবং স্থন্দর বোধ হইল। তাঁহার বন্ধুদয়ও ততক্ষণে ব্রাহ্মণের বেশ ছাড়িয়া নিজের রূপ ধারণ করিয়াছেন। সে রূপ যে ঠিক কি প্রকার, তাহা আমি বলিতে পারি না। সে সকল সাপের ফণার কথা লেখা আছে; স্বন্তিক চিহ্ন (সাপের ফণায় যে 'চক্র থাকে) এবং মণিরও উল্লেখ দেখা যায়। অথচ মাস্কুষের মত তাহাদের

হাত-পা, বেশ ভূষা, কানে কুণ্ডল, গলায় হার!

যাহা হউক, নাগপুত্রেরা কুবলয়াশ্বকে অবিলম্বেই তাঁহাদের পিতার নিকট নিয়া উপস্থিত করিলেন, সেখানে সেরূপ অবস্থায় যেমন কথাবার্তা, প্রণাম, আশার্বাদাদির প্রথা আছে, সকলই হইয়া গেল। এত পথ চলিয়া আসাতে সকলই ক্লান্ত, স্মৃতরাং অতঃপর স্নানাহার-পূর্বক স্মুস্থ হওয়া হইল প্রথম কাজ!

আহারান্তে বিশ্রামের পর, নাগরাজ আর কুবলয়াশের অনেক কথাবার্তা হইল।

শেষে নাগরাজ বলিলেন, 'বাছা, তুমি আমার পুত্রগণের বন্ধু, স্থতরাং আমার পুত্রেরই মতন। আমারও তোমার প্রতি অতিশয় স্মেহ হইয়াছে। আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, আমার পুত্রেরা যেমন আমার নিকট যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লয়, তুমিও যেইরূপ কিছু চাহিয়া লও।'

কুবলয়াশ্ব বলিলেন, 'আপনার আশীর্বাদে আমার কোন বস্তুরই অভাব নাই, স্থৃতরাং আমি কি চাহিব ? আমি যে আপনাকে দেখিলাম আপনার পায়ের ধ্লা পাইলাম, ইহার উপর আর আমার কিছুই চাহিবার নাই।'

অশ্বতর কহিলেন, 'বাবা, তোমার মনে কি কোন কণ্ঠ আছে ? তাহার কথাই না হয় আমাকে বল, আমি সাধ্যমত তাহা নিবারণের চেষ্টা করিব।'

এ কথায় নাগপুত্রেরা বলিলেন, 'মদালসার মৃত্যুতে ইহার বড়ই কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা ত আর দূর হইবার নহে !'

অশ্বতর বলিলেন, 'অবশ্য মরা মানুষকে আর কি করিয়া বাঁচান যাইবে? তবে মন্ত্রবলে তাহারও মায়া মূর্তি আনিয়া দেখাইতে পারি।'

ইহা শুনিয়া কুবলয়াশ নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন, যদি তাহা

. সম্ভব হয়, তবে দয়া করিয়া একবার তাহাই দেখান।'

অশ্বতর বলিলেন, 'এই কথা ? আচ্ছা, তবে দেখাইতেছি। কিন্ত মনে রাখিও, ইহা মায়া!'

তারপর অশ্বতর খুব গস্তীরভাবে বসিয়া বিড় বিড় করিতে লাগিলেন, যেন কতই মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইতেছেন। ততক্ষণে তাহার ইন্সিত অনুসারে মদালসাকে সেখানে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সকলে ভাবিল, মন্ত্রের কি জোর! কুবলয়াশ্বও জানেন, উহা মন্ত্রেরই কাজ, মায়ার মূর্তি। তথাপি তাহার এত আনন্দ হইল যে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

তারপর যথন অশ্বতর বলিলেন যে, উহা মায়া নহে বাস্তবিকই
মদালসা, তথন না জানি ব্যাপারখানা কিরূপ হইয়াছিল!

কুবলয়াশ্ব পাতালেই মদালসাকে পাইয়াছিলেন, এখন সেই পাতালেই তাহাকে আবার পাইয়া মহানন্দে তাহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। সেখানে অবগ্য ইহা লইয়া থুবই আনন্দ আর উৎসবাদি হইল।

# বিষ্ণুর অবতার

বিষ্ণু সময় সময় নানারূপ জন্ত ও মানুষের রূপ ধরিয়া অনেক আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর এই সকল রূপ ধারণকে তাঁহার এক একটি 'অবতার' বলা হয়।

এই যে সৃষ্টি তাহার জীবন নাকি এক কল্প কাল। এক এক কল্প পরে 'প্রেলয়' অর্থাৎ সৃষ্টি নাশ হইয়া আবার নাকি নৃতন সৃষ্টি হয়। এখনকার এই জগতের সৃষ্টি হইবার পূর্বে আর এক জগতের প্রেলয় হইয়াছিল। বিয়্ তাহার পূর্বেই বৃঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রলয়ের কাল উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি একটি খুব ছোট মাছের রূপ ধরিয়া কুতমালা নামক নদীতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মন্থ সেই নদীর নিকট থাকিয়া তপস্থা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখিলেন যে একটি নিতান্ত ছোট মাছ তর্পণের জলের সঙ্গে তাঁহার অঞ্জলির ভিতর উঠিয়াছে।

সেই মাছটিই ছিলেন বিষ্ণু, কিন্তু মন্থু তাহা জানিত না। তিনি
মাছটিকে জলে ফেলিয়া দিতে যাইবেন, এমন সময় সে তাঁহাকে
মিনতি করিয়া বলিল, আমাকে জলে ফেলিবেন না বড় মাছেরা
আমাকে খাইয়া ফেলিবে। এ কথায় মন্থু তাহাতে তাঁহার ঘরে
আনিয়া কলসীর ভিতর রাখিয়া দিলেন। কিন্তু সে মাছ এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে লাগিল যে, দেখিতে দেখিতে আর সে সেই কলসীতে
ধরে না। কলসী হইতে চৌবাচ্চায় রাখিলেন, খানিক পরেই আর
সে তাহাতেও ধরে না; চৌবাচ্চা হইতে পুকুরে রাখিলেন, শেষে

তাহাতেও ধরে না, সেখান হইতে হুদে রাখিলেন, ক্রমে তাহাও তাহার পক্ষে ছোট হইয়া গেল।

তখন মন্ত্ তাহাকে কাঁধে করিয়া সম্দ্রের জলে ফেলিবামাত্র সেলক্ষ যোজন বড় হইয়া যাওয়ায় তিনি যারপর ত্যায় আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'ভগবান, আপনি কে? আপনি নিশ্চয় স্বয়ং বিষ্ণু! আপনাকে নমস্কার।' মাছ বলিল, 'তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি হুষ্টের দমন তার শিষ্টের পালনের নিমিত্ত মংস্তরূপ ধারণ করিয়াছি। আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে সকল সৃষ্টি সাগরের জলে ডুবিয়া যাইবে সেই সময়ে তোমার নিকট একখানি নৌকা আসিবে, তুমি সপ্তর্ধিদিগকে আর সকল জীবের ছুটি ছুটিকে সঙ্গে লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিও তখন আমিও আবার আসিব, আমার শিঙে তোমার নৌকাখানাকে বাঁধিয়া দিও। এই বলিয়া বিষ্ণু চলিয়া গেলেন; তারপর ক্রমে তাঁহার কথা মত সমস্তই ঘটিতে লাগিল। সমুদ্র উথলিয়া উঠিল নৌকা আসিল, সেই মাছও আসিয়া দেখা দিল,—সে এখন দশ লক্ষ যোজন বড়, তাহার দেহ সোনার, আর মাখায় একটা শিঙ্ব। সেই শিঙে নৌকা বাঁধিয়া দিলে আর কোন বিপদের আশক্ষা রহিল না।

ইহাই হইল বিঞ্ব মংস্থাবতার, তারপর কুর্মাবতার। সমুদ্রের ভিতর অমৃত ছিল, সেই অমৃত পাইবার জন্য দেবতার। দৈত্যগণের সহিত মিলিয়া সমুদ্রকে মন্থন করিয়াছিলেন। সেই মন্থনের দণ্ড হইয়াছিল মন্দার পর্বত, আর দড়ি হইয়াছিল বাস্থিকি নাগ। মন্থন আরম্ভ হওয়া মাত্রই সেই পর্বত জলের ভিতর ঢুকিয়া যাইতে লাগিল, কাজেই দেবতারা দেখিলেন যে তাঁহাদের সকল পরিশ্রমই মাটি হইতে চলিয়াছে। সেই সময় বিঞ্ বিশাল কচ্ছপের রূপ ধরিয়া পর্বতটাকে পিঠে করিয়া লইয়াছিলেন, নচেং নিশ্চয় তাহা একেবারেই তল হইয়া যাইত, মন্থন অসম্ভব হইত, দেবতাদের ভাগ্যেও আর অমৃত খাওয়া ঘটিত না।

কুর্মাবতারের পর বরাহবতার। হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু নামে গুইটি ভারী ভয়ানক দৈত্য ছিল। দেবতাদিগকে যে তাহারা কিরূপ নাকাল করিয়াছিল, সে আর বলিবার নহে। হিরণ্যাক্ষ ছেলেবেলায় হাতি আর সিংহতে চড়িয়া সূর্যটাকে লইয়া খেলা করিত। তারপর একদিন সে করিল কি, কুকুর যেমন মুখে করিয়া পিঠা লইয়া ছুট দেয়, তেমনিভাবে সে পৃথিবীটাকে মুখে করিয়া জলের ভিতরে গিয়া ঢুকিল। ইহাতে ব্রহ্মা নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহার এমন শক্তি হইল না যে ছুই দেত্যের মুখ হইতে পৃথিবীটাকে ছিনাইয়া আনেন। তখন তিনি আর উপায় না দেখিয়া বিফুর স্তব আরম্ভ করিলেন। বিফু একটা শৃকরের বেশ ধরিয়া তাহার নাকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর সেই শৃকর বাড়িতে বাড়িতে পর্বতপ্রমাণ হইয়া জলের দিকে ছুটিয়া চলিল।

সেই জলের নিকটে নারদ মূনি ছিলেন, তিনি সেই শ্করকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়। যোড় হাতে বলিলেন, আজ্ঞা করুন, কি করিব। শ্কর বলিল, আমি যতক্ষণ হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিব, ততক্ষণ তৃমি কেবলই জল শুষিতে থাকিবে। নারদ তু হাতে জল তুলিয়া ক্রমাগত মুখে দিতে লাগিলেন, যতক্ষণ না হিরণ্যাক্ষের সহিত বিফুর যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি থামেন নাই। সেই যুদ্ধ জলে পাঁচ শত বৎসর, আর স্থলে পাঁচ শত বৎসর, সব শুদ্ধ এক হাজার বৎসর চলিয়াছিল। তারপর সেই শ্কর হিরণ্যাক্ষকে মারিয়া মুখে করিয়া পৃথিবীকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া ব্রহ্মাকে দিল।

ইহার পর নৃসিংহাবতার। এবারে বিষ্ণু অর্ধেক মান্নুযের আর অর্ধেক সিংহের মত অতি ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষের ভাই হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে ভয়ানক রাগিয়া গিয়া হিরণ্যকশিপু তাহার প্রতিশোধ লইবার জন দশ হাজার



ত্' হাতে জল তুলিয়া মুখে দিতে লাগিলেন।

বংসর ঘোরতর তপস্থা করে। তাহার দেহে গাছ হইল, তাহাতে পাথিরা বাসা করিল, তথাপি সে তপস্থা ছাড়িল না। তথন ব্রহ্মা আর থাকিতে না পারিয়া তাহাকে বর দিতে আসিলে সে বলিল 'আপনার স্ফু কোন বস্তু বা জীব আমাকে বধ করিতে পারিবে না, এই বর আমাকে দিন্। ব্রহ্মা সেই বর তাহাকে দিয়া চলিয়া গোলেন,—আর অমনি সেই দৈত্য তাহার জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া স্ফু তোলপাড় করিয়া তুলিল। ইন্দ্র, বরুণ, কুবের কাহাকেও সে নিশ্চিম্ভ হইয়া থাকিতে দিল না, সকলেরই ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লইল। তখন দেবতাগণ তাহার জ্ঞালায় অস্থির হইয়া বিফুর কাড়িয়া লইল। তখন দেবতাগণ তাহার জ্ঞালায় অস্থির হইয়া বিফুর নিকট নিজ হিগ্ন জানাইলে বিফু বলিলেন, 'তোমাদের কোন

ভয় নাই, আমি শীত্রই এই দৈত্যকে বধ করিয়া তোমাদের তুঃখ দূর করিব।'

কিন্তু বিফুর উপরেই হিরণ্যকশিপুর সর্বাপেক্ষা অধিক রাগ ছিল। সে তাঁহার পূজা বন্ধ করিয়া দিবার জন্ম কোন চেষ্টারই ত্রুটি করে নাই! তাহার নিজের পুত্র প্রহলাদ বিষ্ণু ভক্ত ছিল, সেজন্ম হুষ্ট দৈত্য সেই বালককে কি ভীষণ যন্ত্ৰণাই দিয়াছিল। কিন্তু প্ৰহলাদ কিছুতেই হরিনাম পরিত্যাগ করে নাই। হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর হরি কোথায় আছে ?' প্রহলাদ বলিল, 'তিনি সর্বত্রই আছেন।' হিরণ্যকশিপু একটা থাম দেখাইয়া জিজ্ঞাস। করিল, 'এই থামের ভিতর আছে ?' প্রহলাদ বলিল, 'অবশ্য আছেন।' হিরণ্যকশিপু তথন থড়গ লইয়া মহারোধে সেই স্তস্তে আঘাত করিল। অমনি বজ্রপাতের স্থায় ভীষণ গর্জনে বিফু সেই স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার দেহ অর্থেক মালুষের, অর্থেক সিংহের ন্যায়; নখ অতি ভীষণ; কেশর উড়িয়া মেঘে ঠেকিয়াছে; মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে। দৈত্যেরা ক্ষণমাত্র তাঁহার সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিল। কিন্তু সেই ভরস্কর নৃসিংহ মূর্তি নিজের নিশ্বাস দ্বারাই আর সকল দৈত্যকে মুহুর্তে ভদ্ম করিয়া, দেখিতে দেখিতে হিরণ্যকশিপুর বুক নথে চিরিয়া তাহার রক্ত খাইতে আরম্ভ করিলেন।

এত করিয়াও সেই ভীষণ মূর্তির রাগ দূর হইল না, তাঁহার মূখের আগুনও নিবিল না। তখন দেবতাগণ যারপর নাই ভয় পাইয়া তাঁহাকে থামাইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন কিন্তু কাহারও তাঁহার নিকটে যাইতে ভরদা হইল না। ইন্দ্র বলিলেন, আমার চোখ ঝলসাইয়া যাইবে। ব্রহ্মা বলিলেন, 'আমার দাড়ি পুড়িয়া যাইবে।'

গণেশ অনেক সাহস করিয়া তাঁহার ইগুরে চড়িয়া কিছু দূর অসিয়াছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ নৃসিংহের ফুঁ লাগিয়া তাঁহার ইগুরটি উড়িয়া যাওয়াতে তাঁহাকে তাঁহার সেই বিশাল ভুঁড়িসুদ্ধ গড়াগড়ি ষাইতে হইল !

শেষে আর কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া দেবতাগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব অতি অভূত শরভের মূর্তি ধরিয়া নৃসিংহের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই শরভকে দেখিবামাত্র নৃসিংহের রাগ থামিয়া গেল, সকলের ভয়ও দূর হইল।

দেবতাদিগের সহিত অস্বরেরা চিরকালই ঘোরতর শক্রতা করিত,
আর অনেক সময়ই তাহাদের লাঞ্ছনা করিত যতদূর হইতে হয়।
প্রাহ্লাদের পিতা কি করিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি।
প্রাহ্লাদের নাতি "বলি"ও তাহার চেয়ে নিতান্ত কম করে নাই।
এদিকে বলি ধার্মিক ছিল খুবই, কিন্ত তাহা হইলে কি হয় ? সে
যে অসুর, কাজেই দেবতাদের সঙ্গে শক্রতা না করিয়া থাকিতে
পারিত না।

একবার সে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দল বল শুদ্ধ স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিল। তথন দেবতাগণ আর কি করিবেন ? তাঁহারা অতিশয় ছংখিত হইয়া বিষ্ণুর আশ্রয় লইলেন। এদিকে ইন্দ্রের মাতা অদিতি দেবীও এক মনে বিষ্ণুকে ডাকিয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, 'হে দেব আমাকে এমন একটি পুত্র দান কর যে, এই সকল অমুরকে বধ করিতে পারে।' কিছুকাল এইরূপে প্রার্থনা করার পর বিষ্ণু তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, মা, 'ভূমি ছংখ করিও না, আমি নিজেই তোমার পুত্র হইয়া অমুর বধ করিব।'

সেই পুত্রের নাম বামন। এমন স্থানর ছোট্ট খোকা আর কেহ কখনও দেখে নাই। এরপে ছোট্ট ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বামন। দেবতারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, আর কত স্থানর স্থানর জিনিস যে তাঁহাকে দিলেন, কি বলিব। কেহ দিলেন পৈতা কেহ দিলেন লাঠি, কেহ কমণ্ডলু, কেহ কাপড়, কেহ বেদ, কেহ জপের মালা। বড় হইয়াও সেই খোকা তেমনি ছোট্টিই রহিয়া গেলেন।
তারপর বলি এক যক্ত আরম্ভ করিল, মুনি ঋষি কত যে
তাহাতে আসিলেন তাহার সংখ্যা নাই। বামনও সেই যক্তের কথা
শুনিয়া বেদের মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে তথায় গিয়া উপস্থিত
হইলেন। বলি দেখিল, কোথা হইতে একটি ছোট্ট মুনি আসিয়াছেন
তাহার মাথায় জটা, হাতে কমণ্ডলু আর ছাতা। সে অতিশয় আদরের
সহিত তাহাকে নমস্বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ঠাকুর আপনার
কি চাই ?' বামন বলিলেন, 'আমি তোমার নিকট তিন পা জমি

এই কথায় বলি হাসিয়া উঠিল, 'সে কি ঠাকুর তিন পা জমি দিয়া কি করিবে? এত ছেলেমানুষের কথা। বড় বড় গ্রাম চাও, টাকা কড়ি লোকজন যত খুশি চাও।'

বামন বলিলেন, 'আমার অত জ্বিনিসের দরকার নাই! আমার তিন পা জমি হইলেই চলিবে। বেশি লোভ করা ভাল নয়।'

তখন বলি বলিল, 'আচ্ছা তবে তুমি তিন পা জমি নাও।'
তারপর হাতে জল লইয়া সে বামনকে তিন পা জমি দান করিতে
যাইবে, এমন সময় তাহার গুরু শুক্রাচার্য ব্যস্তভাবে তাহাকে বাধা
দিয়া বলিলেন 'মহারাজ, কর কি ? ওঁকে যে সে লোক ভাবিও না।
ইনি আর কেহ নহেন নিজে বিফুই বামন সাজিয়া আসিয়াছেন ইহাঁকে
কিছুই দিও না, দিলে তোমার সর্বনাশ হইবে।'

বলি বলিল, 'সামান্য একজন ভিন্দুককেও আমি অমনি ফিরাই না। ইহাঁকে কেমন করিয়া ফিরাইব ? বিশেষতঃ আমি 'দিব' বলিয়াছি।'

এই বলিয়া বলি তিন পাদ ভূমি দান করিবামাত্র দেখিল সেই খোকা আর খোকা নাই। সে এখন আকাশের চেয়েও উঁচু বিরাট পুরুষ হইয়া গিয়াছে। তারপর দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট পুরুষের নাভি দিয়া আর একটি পা বাহির হইল। তখন তিনি এক পদে পৃথিবী, এক পদে স্বর্গ আর তৃতীয় পদে স্বর্গেরও উপরে মহালোক জনলোক প্রভৃতি ঢাকিয়া ফেলিয়া বলির যত রাজ্য সকলই কাড়িয়া লইলেন। ইহার পর তৃষ্ট অম্বরগুলিকে বধ করা ত বিষ্ণুর পক্ষে অতি সহজ কাজ। তিনি সে কাজ শীঘ্র শেষ করিয়া, পুনরায় ইন্দ্রকে তিভুবনের রাজ্য দিয়া দিলেন।

যাহ। হউক, বলি ধার্মিক লোক ছিল; স্থতরাং শ্রীবিষ্ণু তাহাকে বধ না করিয়া স্নেহের সহিত বলিলেন, 'তুমি এক কল্পকাল বাঁচিয়া থাক। এই ইল্রের পরে তুমি ইল্র হইবে। এখন তুমি স্থতল নামক পাতালে গিয়া বাস কর। সে অতি স্থন্দর স্থান। দেখিও আর কখনও যেন দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ করিও না।' তদবধি বলি পাতালে বাস করিতেছে।

ইহাই হইল বিঞ্র বামন অবতার। ইহার পরের অবতার পরশুরাম। সে অবতার বিঞ্ জামদগ্নি মুনির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

সে কালে ক্ষত্রিয়েরা বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে সাজা দিবার জন্ম পরশুরামের জন্ম।

তখনকার প্রধান ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন কার্তবীর্য, অর্থাৎ কৃতবীর্যের পুত্র, অর্জুন। দত্তাত্রেয়ের বরে অর্জুনের এক হাজার হাত হইয়াছিল। সেই এক হাজার হাতে এক হাজার অস্ত্র লইয়া তিনি দেবতাদিগকে অবধি যুদ্ধে হারাইয়া দিতেন এজন্য তাঁহার দর্পের সীমাই ছিল না।

একবার কার্তবীর্য মৃগয়া করিতে গিয়া বনের ভিতরে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে মহর্ষি জামদগ্নি তাঁহাকে নিমন্ত্রণপূর্বক নিজের আশ্রমে আনিয়া বিবিধ উপচারে আহার করাইয়াছিলেন। ভাল লোক হইলে ইহাতে সে মুনির প্রতি কতই কৃতজ্ঞ হইত। আর হয়ত তাঁহার কত উপকার হইত। কিন্তু কার্তবীর্য সেরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন না। মুনি যে তাঁহাকে কত ক্রেশ হইতে বাঁচাইলেন, সে কথা তাঁহার মনেই আসে নাই। তিনি এক দৃষ্টে কেবল মুনির গাইটিকেই দেখিতে লাগিলেন। সেটি কামধের, মুনি তাহার নিকট যাহা চাহেন, তাহাই পান, রাজার লোক তাহা থাইয়া শেষ করিতে পারে না। রাজা ভাবিলেন, এ গাইটি তাঁহার না হইলেই চলিতেছে না। কাজেই তিনি মুনিকে বলিলেন, 'ভগবান, গাইটি আমাকে দিন।' মুনি সে কথায় রাজি না হওয়ায় রাজা সেটি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

পরশুরাম কার্তবীর্যকে বধ করিয়া সেই গাই ফিরাইয়া আনিলেন। তারপর তিনি বনে চলিয়া গিয়াছেন এমন সময় কার্তবীর্যের পুত্রেরা আসিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে মহর্ষি জামদগ্রির প্রাণ নাশ করিল।

পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া সেই দারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পৃথিবীর যত ক্ষত্রিয় সব তিনি মারিয়া শেষ করিবেন। তারপর ভীষণ কুঠার হস্তে সেই যে তিনি ক্ষত্রিয় মারিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদিগকে শেব না করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। একবার নয়, ত্বার নয়, ক্রমাগত একুশবার তিনি এইরপে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। ক্ষত্রিয়ের রক্তে কুরুক্ষেত্রে পাঁচটি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পিতার তর্পণ করিলে তবে তাঁহার ক্রোধ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

ক্ষত্রিয়ের ছিল পৃথিবীর রাজা; তাহাদিগকে বধ করায় তাঁহাদের সকল রাজ্যই পরশুরামের হইল। সেই রাজ্য তখন তিনি মহর্ষি কশ্যপকে দান করিলেন। দান করিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা হইল যে, সকলই ত পরের রাজ্য হইল। এখন কোথায় বাস করি? এই ভাবিয়া তিনি অস্ত্র দারা সমুদ্রের জল সরাইয়া এক নৃতন রাজ্যের সৃষ্টি করিলেন। তদবধি উহাই তাঁহার বাসস্থান হইল।

#### কৃষ্ণের-কথা

তনা বলিয়া একটা বড়ই ভীষণ রাক্ষসী কংসের রাজ্যে বাস করিত। ছোট ছোট ছেলেদিগকে কৌশলে বধ করাই ছিল ইহার ব্যবসায়। রাত্রিকালে কোন খোকা খুকী এই হতভাগিনীর ছুধ পান করিলে আর তাহাদের রক্ষা ছিল না। সে সব খোকা খুকীর দেহ তথনই চূর্ণ হইয়া যাইত।

যখন জানা গেল যে কংসকে মারিবার লোকের জন্ম হইয়াছে। 
অমনি সে ছন্ট এই পুতনাকে ডাকিয়া বলিল যে যত বণ্ডা যণ্ডা খোকা 
দেখিবে, সকলকেই বধ করিতে হইবে। তদবধি সেই হতভাগিনী 
কেবলই লোকের ছোট ছোট খোকা মারিয়া বেড়ায়। এমনি করিয়া 
কত খোকার প্রাণ সে হরণ করিল, তাহার সংখ্যা নাই।

নন্দের একটি খোকা হইয়াছে শুনিয়া এই রাক্ষসী একদিন গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথন কিন্তু তাহার রাক্ষসী মূর্তিছিল না। সে এমনি স্থান্দর একটি মেয়ে সাজিয়া, এমনি স্থান্দর বেশভূষা করিয়া, এমনি মিষ্ট হাসি হাসিয়া আসিয়াছিল যে, তাহাকে দেখিয়া সকলে তাহাকে ভাবিল, নিশ্চয় স্বয়ং লক্ষ্মী গোকুলে আসিয়াছেন। সে যে দিকে যায়, সকলে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া জড়সড় ভাবে সরিয়া দাঁড়ায়। ছুষ্ট রাক্ষসী ধারে ধারে স্থাতিকা ঘরে ছুকিল, কেহই তাহাকে নিষেধ করিল না। সে ঘরে যশোদা ছিলেন, বলরামের মা রোহিনীও ছিলেন, তাঁহারা তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাক্ষসী এক পা ছ পা করিয়া আসিয়া বিছানার পাশে বসিল ও

হাসিতে হাসিতে যেন কতই আদরে; খোকাটিকে কোলে তুলিয়া ত্বধ খাওয়াইতে লাগিল। যশোদাও কিছু বলিলেন না, রোহিনীও কিছু বলিলেন না, রাক্ষমীর মায়ায় তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু খোকা যে মায়ায় ভোলে নাই। যিনি স্বয়ং বিষ্ণু, রাক্ষসীর মায়া তাঁহার কাছে খাটিবে কেন! রাক্ষসী হাসিতে হাসিতে খোকাকে হুধ খাইতে দিল, খোকা সেই হুধের সঙ্গে অভাগীর প্রাণ অবধি চুষিয়া লইল। তখন যে রাক্ষসী চাঁচাইয়া ছিল, তেমন চীংকার আর কেহ কোন দিন শুনে নাই। তাহারা সকলে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তখনই উর্ন্ধাসে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল কি ভীষণ ব্যাপার। বিকট রাক্ষসী মৃহ্যু যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছে তিন গব্যুতি (৬ ক্রোশ) পরিমিত স্থানের গাছপালা তাহার দেহের চাপনে চুর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাক্ষসীর এক একটা দাঁত যেন একেকটি লাঙ্গলের ফাল, নাকের ছিজ্ যেন পর্বতের গুহা, চোখ ছুটা যেন ছুটা কুয়া। সেই রাক্ষসীর বুকের উপর শুইয়া খোকা আনন্দে হাত পা ছুঁড়িতেছে। তখনই সকলে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল আর ক্রমাগত ষাট্ ষাট্ বলিতে বলিতে কত দেবতার নাম যে করিল তাহার অস্তই নাই।

উহারা যদি জানিত যে দেই খোকাই রাক্ষসীটাকে মারিয়াছে, তবে না জানি কত আশ্চর্য হইত।

আর একদিন খোকাকে একটা গাড়ির নিচে, একটি ছোট্ট খাটে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। বোধ হয় এই ভাবে তাহাকে প্রায়ই শোয়াইয়া রাখা হইত। সেদিন বাড়িতে কিসের উৎসব ছিল, সকলে তাহাতেই মত্ত, খোকার কথা আর কাহারও মনে নাই; খোকার কিন্তু এদিকে বড়ই ক্লুধা হইয়াছে, তাহার দরুণ সে পাছুঁড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাছুঁড়িতে ছুঁড়িতে একবার তাহার লাথি লাগিয়া, হাঁড়ি কলসীতে বোঝাই সেই প্রকাশু গাড়িখানা উল্টিয়া গেল। সে সব হাঁড়ি কলসী তখনই খান খান হইয়া

ভাঙ্গিয়া গেল। আর শব্দও অবশ্য যেমন তেমন হইল না। তাহা শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে খোকা চিং হইয়া শুইয়া পা ছুঁ ড়িতেছে। তাহার পাশে গাড়িখানা উন্টান, আর হাঁড়ি কলসী চূর্ণ হইয়া তুমূল কাণ্ড উপস্থিত। এত বড় গাড়ি কি করিয়া উন্টাইল, একথা সকলেই তথন ব্যক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সেখানে আর কয়েকটি বালক ছিল, তাহারা খোকাকে দেখাইয়া বলিল যে, এই খোকা পা ছুঁ ড়িতে ছুঁ ড়িতে গাড়ি উন্টাইয়া কেলিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি। শুনিয়া সকলে হাঁ করিয়া একবার খোকার দিকে একবার গাড়িখানার দিকে তাকাইতে লাগিল।

খোকাটি একটু বড় হইলে তাহার 'কৃষ্ণ' নাম রাখা হইল। রোহিনীর খোকার নাম যে 'বলরাম' তাহাও এই সময়ে রাখা হয়। কি ছুরন্ত ছুটি খোকাই তাহার। ছিল।

যখন কৃষ্ণ আর বলরাম একসঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে শিখিলেন, তখন হইতে আর এক মূহর্তের জন্মও কাহারও নিশ্চিম্ত থাকিবার যো রহিল না। ছাই আর গোবর দেখিলেই ছটি খোকা অমনি তাহা লইয়া গায় মাখাইবে, যশোদার সাধ্য কি যে তাহাদিগকে বারণ করেন। একটু চোখের আড়াল হইলেই তাহারা গোয়াল ঘরে ঢুকিয়া ছোট ছোট বাছুরগুলির লেজ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত। ইহাদের পিছু পিছু ছুটাছুটি করিয়া যশোদা নাকালের একশেষ হইতে লাগিলেন। শেষে একদিন তিনি আর কিছুতেই ইহাদিগকে সামলাইতে না পারিয়া রাগের ভরে বকিতে বকিতে লাঠি হাতে কৃষ্ণকে তাড়া করিলেন। তারপর তাহাকে ধরিয়া মোটা দড়ি দিয়া একটা উদ্খলের সঙ্গে বাঁধিয়া বলিলেন, 'পালা দেখি এখন!'

এই বলিয়া যশোদা নিশ্চিম্ন মনে ঘরের কাজে গিয়াছেন, আর কৃষ্ণও অমনি সেই উদ্থল টানিয়া উঠান পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উদ্থল টানিতে টানিতে তিনি হুটি অর্জুন গাছের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু গাছ ছটি খুব কাছাকাছি থাকায় উদ্থলটি সেখান দিয়া গলিতে না পারিয়া আটকাইয়া গেল। তখন কৃষ্ণের টানাটানিতে সেই প্রকাণ্ড গাছ ছটি মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ায় সকলে ভাবিল না জানি কি হইয়াছে। তাহারা নিতান্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে খোকা ছই গাছের মাঝখানে বসিয়া, তাহার ছোট ছোট দাঁত কটি বাহির করিয়া হাসিয়া অন্থির, তাহার পেটের সঙ্গে দড়ি দিয়া উদ্খল বাঁধা। সেই হইতে কৃষ্ণের একটি নাম হইল 'দামোদর'; কি না পেটে দড়ি (দাম = দড়ি, উদর = পেট)। যা হোক, সে প্রকাণ্ড গাছ ভাঙ্গা যে সেই খোকার কাজ এ কথা কেহ বুঝিতে পারিল না। বুড়ারা বলিল, 'এখানে বড়ই উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে দেখিতেছি; গাড়ি উন্টাইয়া যায়, বিনা ঝড়ে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এখানে আর থাকা উচিত নয়; চল আমরা বুন্দাবনে চলিয়া যাই।' এই বলিয়া তখনই সকলে গোকুল ছাড়িয়া বুন্দাবনে চলিয়া গেল।

যে কত কালের কথা, তাহা আমি জানি না। সেই অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। উত্তানপাদের ছই রাণী ছিলেন, একটির নাম সুনীতি, আর একটির নাম সুরুচি।

সুনীতি বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন, কিন্তু সুরুচি ছিলেন ঠিক তাহার উল্টো। আর সুনীতিকে তিনি প্রাণ ভরিয়া হিংসা করিতেন। রাজা সেই সুরুচিকে এতই ভালবাসিতেন, যে উহার কথা না রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না। স্বরুচি তাহার নিকট সুনীতির নামে কত মিথ্যা কথাই বলিতেন, তিনি ভাবিতেন, তাহার সকলই বুঝি সত্য। শেষে রাজা একদিন সুরুচির কথায় সুনীতিকে রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

ছঃখিনী স্থনীতি তখন আর কি করেন ? মুনিদের তপোবনে গিয়া আশ্রয় লওয়া ভিন্ন তাঁহার আর উপায় রহিল না। সেইখানে কয়েকদিন পরেই তাঁহার একটি খোকা হইল, তাহার নাম হইল গুল । তখন
হইতে গুলকে লইয়া তিনি মুনিদের আশ্রমেই থাকেন। খোকাটি ক্রমে
বড় হইতে লাগিল। সে মুনিকুমারদের সঙ্গে খেলা করে, মুনিদের
হোম তপস্থা দেখে আর তাঁহাদের মুখে ভগবানের নাম শুনে।
এইরপে শিশুকালেই তাহার প্রাণে ভগবানের প্রতি ভক্তি

এমন করিয়া দিন যায়। ক্রমে গ্রুবের বয়স চারি পাঁচ বৎসর হইয়াছে। ইহার মধ্যে সে একদিন শুনিল যে সে রাজার পুত্র, মহারাজ উত্তানপাদ তাহার পিতা। একথা শুনিবামাত্র পিতাকে দেখিবার জন্ম তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। সে ভাবিল, 'আমি এখনই পিতাকে দেখিতে যাইব।'

রাজা উত্তানপাদ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, স্থুরুচি ভাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া, সুরুচির পুত্র উত্তম রাজার কোলে। এমন সময় ধ্রুব দেখানে আদিয়া তাঁহার কোলে উঠিবার *জন্ম* তাহার ছোট হাত বাড়াইয়া দিল। রাজার হয়ত তাহাকে কোলে লইতে খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু স্কুক্রচির সাক্ষাতে তিনি ছেলেটিকে আদর দেখাইতে সাহস পাইলেন না। তথন স্থ্রুচি বিষম জ্রকুটি করিয়া নিতান্ত কর্কশভাবে গ্রুবকে বলিলেন, 'ছেলের আস্পর্ধা দেখ। এত কষ্ট কেন করিতেছিস বাছা ? জানিস না কি যে তুই স্থনীতির ছেলে ? উনি তোর পিতা হইলে কি হয় ? আমি ত তোর মা নই। রাজাসনে বসা তোর কপালে নাই, সে শুধু আমার ছেলেরই জন্ম।' ধ্রুবের প্রাণে এই নিষ্ঠুর কথাগুলি বড়ই লাগিল। সে আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব না করিয়া, ঠোঁট ছুখানি ফুলাইয়া মার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মা তাহার কাঁদ কাঁদ মুখ আর ছল ছল চোখ <del>ছুটি</del> দেখিবামাত্র তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে বাবা ? কেহ কি ভোমাকে কিছু বলিয়াছে ?'

ধ্রুব কহিল, 'মা আমি বাবার কোলে উঠিতে গিয়াছিলাম, সংমা বলিলেন, আমি ভোমার ছেলে বলিয়া নাকি তাঁহার কোলে উঠিতে পাইব না ; আমার নাকি কপালে নাই।'

ধ্রুব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এই কথাগুলি বলিল; তাহা শুনিয়া সুনীতির যে কি কণ্ট হইল তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। তিনি কোনমতে চোখের জল থামাইয়া ধ্রুবকে বলিলেন, বাবা, সুরুচি সত্যই বলিয়াছে। তোমার কপাল মন্দ, তাই তুমি আমার মত অভাগিনীর পুত্র হইয়াছে। তোমার কপাল ভাল হইলে কেহ তোমাকে এমন কথা বলিতে পারিত না। রাজার আসনে বসা, ভাল ভাল হাতি ঘোড়ায় চড়া, এসব যাহার পুণ্য আছে তাহার ভাগ্যেই জোটে। সুরুচির ছেলে উত্তম অন্য জন্মে অনেক পুণ্য করিয়াছিল, তাই এখন সে রাজার কোলে বসিতে পায়। তুমি কর নাই তাই তুমি তাঁহার কোলে বসিতে পাইলে না। সুরুচির কথার যদি তোমার ত্রুখ হইয়া থাকে, তবে যাহাতে তোমার পুণ্য হয় সেইরপ কাজ কর, তাহা হইলেই তোমার কপাল ভাল হইয়া যাইবে।

শ্রুব কহিল, 'মা আমার মনে যে বড়ই লাগিয়াছে তোমার কথায় ত আমার ছঃখ যাইতেছে না আমি এমন কাজ করিব যাহাতে সকলের চেয়ে যে ভাল তাহার চেয়েও ভাল স্থান পাইতে পারি। তোমার ছেলে যে আমি, আমার তেজ তুমি দেখ। বাবার যাহা আছে সবই উত্তমের হউক, অন্তের দেওয়া আমি কিছু চাহি না। আমি নিজে এমন জায়গা দেখিয়া লইব যে, বাবাও তাহা পান নাই।'

এই বলিয়াই ধ্রুব ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তারপর একমনে পথ চলিতে চলিতে সে বনের ভিতরে এক স্থানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে সাতজন মুনি কুশাসনে বসিয়া আছেন। সে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, আমার মার নাম স্থনীতি। আমি মনে বড় কণ্ঠ পাইয়া আপনাদের নিকটে আসিয়াছি;' মুনিগণ বলিলেন 'বাছা, তৃমি চারি পাঁচ বৎসরের বালক তোমার মনে আবার কি কণ্ঠ হইল?' ধ্রুব কহিল, 'আমার বিমাতা আমাকে কটু কথা কহিয়াছিলেন, তাই আমার মনে কণ্ঠ হইয়াছে।'

ঞ্বের নিকট সকল কথা শুনিয়া মুনির। আশ্চর্যাবিত হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা বাছা, এখন তুমি কি চাহ? আমরা তোমার কি সাহায্য করিতে পারি ?' ধ্রুব কহিল, 'আমি সেই স্থান পাইতে চাহি, যাহা অন্থ কেহ পায় নাই। সেই স্থান কি করিয়া পাইব আপনারা তাহা আমাকে বলিয়া দিন।' মুনিগণ বলিলেন, 'যিনি সকলের বড়, যাহা কিছু সকলই ভাঁহার, ভূমি সেই হরিকে ডাক, তাহা হইলেই ভূমি সে স্থান পাইবে।'

ঞ্ব কহিল, 'কি করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি খুশি হইবেন তাহা ত আমি জানি না, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।' মুনিরা বলিলেন, 'আর কিছুরই কথা ভাবিবে না, কেবল তাঁহারই কথা ভাবিবে, আর শুধু বলিবে, 'ভূমি সকলের, তোমাকে কেহ জানিতে পারে না, ভূমি সকলই জান, তোমাকে নমস্কার।' ইহাতেই তিনি ভূপ্ট হইবেন। তোমার পিতামহ মন্থ এইরূপেই তাঁহাকে ভূপ্ট করিয়াছিলেন।'

তখন ধ্রুব যেই মুনিদিগকে প্রাণাম করিয়া মনের আনন্দে সেখান হইতে যমুনার তীরে মধুবন নামক বনে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে দিনরাত একমনে এমনি ব্যাকুল ভাবে হরিনাম করিতে লাগিল যে, আর কেহ কখনও তেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারে নাই! সেই আশ্চর্য তপস্থা দেখিয়া দেবতার। ভর পাইলেন, পৃথিবী কাঁপিল, সাগর উছলিয়া উঠিল।

ইন্দ্র ভাবিলেন, না জানি এই বালক এমন তপস্থা করিয়া কি বিপদ ঘটাইবে। তথন তিনি আর কতগুলি দেবতার সহিত মিলিয়া ধ্রুবের তপস্থা ভাঙ্গিবার আয়োজন করিলেন। দেবতা সুনীতির বেশে, 'হায় বাছা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া ধ্রুবকে বলিল, 'বাবা, কত আশা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। তুঃখিনীর ধন, আমার যে বাছা আর কেহ নাই, আমাকে এমন করিয়া ফেলিয়া আসিতে হয় ? 'তুমি যদি তপস্থা না ছাড়, তবে আমি তোমার সম্মুখে মরিয়া যাইব।'

কিন্তু ধ্রুবের মন তথন হরির ধ্যানেই মজিয়াছিল সে সকল কপট কালা শুনিয়াও শুনিল না। তথন সেই তুষ্ট দেবতা বাবা গো। কি ভয়ানক রাক্ষস আসিয়াছে! পালাও পালাও,' বলিতে বলিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অমনি কোথা হইতে ভীষণ রাক্ষসগণ দলে দলে মার, মার, কাট কাট শব্দে গ্রুবকে খাইতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত শিয়াল ডাকিয়া উঠিল। রাক্ষসেরাও তাহাদের সিংহের মত, উটের মত, কুমীরের মত মুখ দিয়া আগুন ফুঁ কিতে ফুঁ কিতে কতই গর্জন করিল, শেল, শূল, মুদগর কতই ঘুরাইল, আর দাত খিঁচাইল! গ্রুব তাহা টেরওপাইল না।

এইরূপে যখন ধ্রুবের তপস্থা ভাঙ্গিবার সকল চেপ্তাই বিফল হইল, তখন দেবতারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীহরির নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'হে প্রভু, আমাদিগকে রক্ষা করুন। উত্তানপাদের পুত্র অতি ভীষণ তপস্থা আরম্ভ করিয়াছে, না জানি আমাদের কাহার কাজটি কাড়িয়া নিবে। শীঘ্র উহার তপস্থা থামাইয়া দিন।'

শ্রীহরি বলিলেন 'তোমাদের কোন ভয় নাই। ধ্রুব কি চাহে, আমি তাহা জানি। তাহার বাঞ্চা পূর্ব করিয়া আমি তাহার তপস্থা শেষ করিয়া দিতেছি।' তারপর তিনি সেই মধ্বন আলো করিয়া ধ্রুবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'গ্রুব। তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার তপস্থায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছি; তুমি কি চাহ?' তখন গ্রুব চক্ষু মেলিয়া সেই সকল দেবতার শ্রোষ্ঠ দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া যার পরনাই আনন্দিত হইল, ভয়ও পাইল। সে সম্মুখে দেখিয়া যার পরনাই আনন্দিত হইল, ভয়ও পাইল। সে তাহার পায়ে লুটাইয়া বলিল 'আমি ত জানি না, কি করিয়া আপনার স্থব করিতে হয়; আমাকে তাহা শিখাইয়া দিন।' বলিতে বলিতে শ্রীহরির কুপায় তাহার জ্ঞান হইল। তখন সে প্রাণ ভরিয়া অতি মধুর বাক্যে শ্রীহরির স্থব করিতে করিতে বলিল 'বিমাভা

আমাকে ধমকাইয়া বলিয়াছেন, তাঁহার পুত্র নহি বলিয়া আমি রাজাসনে বসিতে পাইব না। হে প্রভু আমি আপনার নিকট এমন স্থান চাই যে তাহা সংসারের সকল স্থানের চেয়ে ভাল।' শ্রীহরি বলিলেন, 'গ্রুব, তুমি তাহাই পাইবে। চন্দ্র, সূর্য, রবি বৃহস্পতি, সকলের উপর তোমার স্থান হইল।'

তোমার মাতাও তার। হইয়া তোমার নিকটে থাকিবেন। সেই অবধি শ্রীহরির বরে ধ্রুব আকাশে ধ্রুবতারা হইয়া সংসারচক্র যুরাইতেছে এইরূপ আমাদের পুরাণে লেখা।

### স্থায়ন্তক মণি

বিষ্ণুত্ব ছিল।

করাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল প্রসেন। প্রসেনের ভাতার
নাম ছিল সত্রাজিং। সূর্যের সহিত সত্রাজিতের বিশেষ
বন্ধুত্ব ছিল।

একদিন সত্রাজিং তোয়কূল নামক নদীতে নামিয়৷ স্থের উপাসন।
করিতেছেন, এমন সময় সূর্য সেহবশতঃ নিজেই তাঁহার নিকট আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। সত্রাজিং স্থের সেই আশ্চর্য উজ্জ্ঞল মূর্তি দেখিয়া
বিশ্বয়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, 'ভগবন, আকাশে আপনাকে যেমন
উজ্জ্ঞল দেখি, এখনও তেমনি উজ্জ্ঞল দেখিতেছি। আপনি যে স্নেহ
করিয়া আমার নিকট আসিলেন, তাহার দরুণ ত আপনার রূপ কিছুমাত্র কোমল হয় নাই।'

সূর্য তথন একটু হাসিয়া নিজের কণ্ঠ হইতে একটি মণি খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। তখন দেখা গেল যে ভাঁহার মূর্তি অতি সুন্দর এবং স্পিয়া।

সেই যে মণি, উহারই তেজে সূর্যকে এত উজ্জ্বল দেখা গিয়াছিল।
সে মণির নাম স্থামন্তক। উহার এতই গুণ যে, যাহার গৃহে উহা থাকে
তাহার কোন অসুথ বা অকল্যাণ হয় না। যে দেশে উহা থাকে, তথা
হইতে তুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি সকল উৎপাত দূর হইয়া যায়।

সেই মণিটি সত্রাজিতের বড়ই ভাল লাগিল, স্ত্রাং সূর্য যাইবার সময় তিনি তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন যে, হৈ প্রভো! আপনি ত আমাকে কতই স্নেহ করেন, দয়া করিয়া এই মণিটি আমাকে দিয়া যান। সে কথায় সূর্য তথনই তাঁহাকে মণিটি দিয়া গেলেন।

সেই মণি লইয়া সত্রাজিং যথনই নিজের নগরে ফিরিলেন, তখন নগরে সমস্ত লোক নিতান্ত ব্যস্তভাবে 'ঐ সূর্য যাইতেছেন।' 'ঐ সূর্য যাইতেছেন।' বলিয়া তাঁহার পিছু পিছু ছুটিল। সে আশ্চর্য মণি যে দেখে সেই হতবাক হইয়া যায়। তাঁহার গুণের কথা যে শোনে, সেই ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসে।

সেই মণি পাইবার জন্ম কৃষ্ণের খুব ইচ্ছা হইয়াছিল, সত্রাজিৎ তাঁহাকে দেন নাই। কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে উহা সত্রাজিতের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মতন মহৎ লোকে এমন কাজ কেন করিবেন ?

সত্রাজিং সেই মণি তাঁহার ভাই প্রসেনকে দেন। প্রসেন প্রায়ই উহা পরিয়া চলাফেরা করিতেন। একদিন সেই মণি গলায় পরিয়া তিনি বনের ভিতর শিকার করিতে গিয়াছেন, এমন সময় ভয়ঙ্কর এক সিংহ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সে ভীষণ সিংহের হাত হইতে আর তিনি রক্ষা পাইলেন না।

কিন্তু, কি আশ্চর্য ! সিংহ যে প্রসেনকে হত্যা করিল, সে তাঁহাকে খাইবার জন্ম নহে, তাঁহার মণিটি পাইবার জন্ম। সে তাঁহাকে মারিয়া মণিটি লইয়া চলিয়া গেল, তাঁহার দেহের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না।

যে বস্তুর প্রতি এক জন্তুর লোভ হয়, অক্স জন্তুরও তাহার প্রতি লোভ হইতে পারে! সিংহ সেই মণি লইয়া বেশি দূর যাইতে না যাইতেই পর্বতের গুহার ভিতর হইতে এক বিশাল ভাল্লুক আসিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া মণিটি কাড়িয়া নিল।

প্রাসেন যথন আর ঘরে ফিরিলেন না, তথন তাঁহার আত্মীয়েরা মনে করিল যে নিশ্চয়ই কৃঞ সেই মণির লোভে তাঁহাকে বধ করিয়াছেন, নহিলে এমন কাজ আর কে করিবে ? পূর্ব হইতেই কৃঞ্চের এ মণির প্রতি লোভ ছিল, তাঁহারই এই কাজ!

বাস্তবিক এ বিষয়ে কৃষ্ণের কোন অপরাধই ছিল না, কার্জেই এই মিথ্যা অপবাদের কথা শুনিয়া, তিনি অতিশয় তুঃখিত হইলেন। আর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেমন করিয়াই হউক, এই মণি আনিয়া দিতে হুইবে।

প্রসেন যখন শিকারে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে সেই শিকারের জায়গায় গিয়াই তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে! কৃষণ ও বলরাম কয়েকটি সাহসী, চতুর আর বিশ্বাসী লোক লইয়া চুপি চুপি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া প্রাসেনের দেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহাদের অধিক বিলম্ব হইল না। প্রসেনের ঘোড়াটিও সেইখানে মরিয়া পড়িয়াছিল। দেহের চারিধারে সিংহের পায়ের দাগ, সিংহের নথ-দাঁতে দেহ ছটি ক্ষত বিক্ষত।

সেই সিংহের পদচিহ্ন ধরিয়া কিছু দূর গেলেই দেখা গেল যে উহার দেহও ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে যে ভাল্লুকে মারিয়া<mark>ছে</mark> পায়ের চিহ্ন দেখিয়া আর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। এখন এই ভাল্লুককে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই হয়। তাঁহারা অতি সাবধানে সেই ভাল্লুকের পায়ের দাগ দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। সে দাগ ক্রমে একটা গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। স্থতরাং বুঝা গেল, সেই গুহার ভিতরেই ভাল্লুকের বাড়ি।

এই কথার আরো প্রমাণ তখনই পাওয়া গেল। গুহার ভিতর হইতে একটি স্ত্রীলোকের গলার শব্দ আসিতেছে, একটি ছেলেরও কাল্লা শুনা যাইতেছে। দ্রীলোকটি ছেলেটিকে বলিতেছে, 'কাঁদিও না বাছা! সিংহ প্রসেনকে মারিয়াছিল, তোমার পিতা সেই সিংহকে মারিয়া স্থমন্তক মণি আনিয়াছেন। এখন সেই মণি লইয়া তুমি খেলা করিবে, আর কাঁদিয়ো না।

কাজেই আর কিছু বৃঝিতে বাকি রহিল না। তথন কৃষ্ণ, বলরাম আর সঙ্গের লোকদিগকে গুহার দরজায় রাখিয়া যেই একা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি পর্বত প্রমাণ এক বিশাল, বিকট ভাল্লুক ভীষণ গর্জনে পাহাড় কাঁপাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন যে তাঁহাদের কি যোরতর যুদ্ধ হইরাছিল, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। একদিন, ছদিন করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল, তবু সে যুদ্ধের বিরাম নাই।

এদিকে কৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া আর ভালুকের ভয়ঙ্কর গর্জন শুনিয়া, বলরাম আর সঙ্গের লোকেরা দ্বারকায় আসিয়া সকলকে বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ আর নাই, তাহাকে ভালুকে খাইয়াছে।

একুশ দিনের পর সেই যুদ্ধ শৈষ হইল। একুশ দিন যুদ্ধ করিয়া ভাল্লুক বুঝিতে পারিল যে কৃষ্ণের নিকট হার মানা ভিন্ন আর উপায় নাই। তথন সে অশেব অন্থনয়ের সহিত তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তারপর সে যেই জানিল যে তিনি এই মণির জন্ম আসিয়াছেন, অমনি মণি ত তাঁহাকে দিলই, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্যাটিও দান করিল।

কৃষ্ণ সেই মণি আর কন্সা লইয়া মনের সুখে দ্বারকায় চলিয়া আসিলেন। দ্বারকার লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কি বলিল, তাহা আমি জানি না, তবে সত্রাজিৎ যে মণি পাইয়া খুবই খুশি হইয়া-ছিলেন, একথা নিশ্চয় বলিতে পারি।

সেই ভাল্লুকটি যে সে ভাল্লুক ছিল না। সে সেই জাস্ববান, রামায়ণে যাহার কথা পড়িয়া সম্ভুষ্ট হইয়াছ। আর তাহার মেয়েটির নাম ছিল জাস্ববতী। সেও কি ভাল্লুক ছিল ?

# সাপ রাজপুত্র

বি রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল শ্রসেন! রাজার পুত্র
না থাকায় তাঁহার মনে বড়ই তুঃখ ছিল। সেই তুঃখ দূর
করিবার জন্ম তিনি অনেক দান-ধ্যান, অনেক যাগয়জ্ঞ করিলেন।
তাহার ফলে শেষে তাঁহার একটি পুত্র হইল বটে কিন্তু সে সাধারণ
লোকের ছেলেপিলের মতন নহে। সে একটি ভীষণ সর্প। যদিও
মানুষের মত কথা কয়!

রাজা মনের ছংখে বলিলেন, 'হায়-হায়! এই সর্প লইয়া আমি কি করিব ? ইহার চেয়ে যে পুত্র না হওয়া আমার অনেক ভাল ছিল।' কিন্তু সাপ সে কথা ভাবিলই না, সে রাজাকে বলিল, 'বাবা, আমার চূড়াকরণ, উপনয়ন করাইলে না ? আমার হাতে খড়ি দিলে না ? তাহা হইলে যে আমি মূর্থ থাকিয়া যাইব।'

রাজা আর কি করেন? তিনি ব্রাহ্মণ ডাকিয়া সব করাইলেন।
সেই সাপ তথন দেখিতে দেখিতে সকল শাস্ত্র শেষ করিয়া মস্ত বড়
পণ্ডিত হইয়া উঠিল। তারপর একদিন সে রাজাকে বলিল, 'বাবা,
আমার বিবাহ দিলে না? তাহা হইলে যে লোকে আমাকে ছেলেমান্ত্র্য ভাবিবে আমার কথা গ্রাহ্য করিবে না। আর তোমারও বংশ
লোপ পাইয়া যাইবে, তাহার দরুণ শেষে তোমাকে নরকে যাইতে
হইবে।'

রাজার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, 'বাছা, তুমি যদি মানুষ হইতে তবে ত কোন মুস্কিল ছিল না, কিন্তু তুমি যে সাপ, তোমাকে দেখিলে পালোয়ানেরাও ছুটিয়া পলায়। তোমাকে

কে তাহার মেয়ে দিতে চাহিবে বল ?'

সাপ বলিল, 'নাই বা চাহিল। রাজাদের ত জোর করিয়া মেয়ে ধরিয়া আনিয়াও বিবাহ হইতে পারে,—তাই কেন কর না ? আমার যদি বিবাহ না হয়, তবে আমি নিশ্চয় গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।'

এ কথায় রাজামহাশয় ত বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন।

শেষে অনেক ভাবিয়। চিন্তিয়া তিনি তাঁহার অমাত্যদিগকে বলিলেন, 'আমার পুত্র এখন বড় হইয়াছে, আর খুব উপযুক্ত বটে! তোমরা তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখ।'

রাজার যে একটি ছেলে আছে, অমাত্যরা সকলেই তাহা জানে, কিন্তু সেটি যে একটি সাপ, সে কথা তাহাদের কেহই জানে না। সে কথাটি রাজামহাশয় গোপন রাখিয়াছেন। কাজেই রাজার কথা শুনিয়া তাহারা খুব উৎসাহের সহিত বলিল, 'মহারাজ! আপনার যথন ছেলে, তথন আর চেষ্টার বিশেষ দরকার কি ? দেশ বিদেশে আপনার নাম; আপনি যাহার নিকট চাহিবেন, সেই মেয়ে দিবে।'

রাজার একটি খুব পুরাতন বিশ্বাসী কর্মচারী ছিল, কিন্তু সে রাজার কথার ভাবে বৃঝিয়া লইল যে হইার মধ্যে কিছু চেন্টার দরকার আছে। সে বলিল, 'মহারাজ। আপনার মনের কথা আমি বৃঝিয়াছি। আপনার অনুমতি হইলে, আমি কন্মার চেন্টায় যাইতে পারি। পূর্বদেশে বিজয় নামে এক রাজা আছেন, তাঁহার রাজ্য ধন লোকজন হাতি ঘোড়ার সীমা নাই। তাঁহার আটটি মহাবল পুত্র আর ভোগবতী নামে সাক্ষাং লক্ষ্মীর মত একটি কন্সা আছেন। সেই কন্সাই আপনার বউ হইবার উপযুক্ত।'

সে কথায় রাজা ভারি খুশি হইয়া তখনই বিস্তর টাকাকড়ি ও লোকজন সঙ্গে দিয়া কর্মচারীটিকে পূর্বদেশে রওয়ানা করিয়া দিলেন। কর্মচারী রাজা বিজয়ের সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রুসেনের পুত্রের জন্ম তাহার কন্যা ভোগবতীকে প্রার্থনা করিল। সেই সাপকে সে জন্মেও





দাপ বা<del>জপুত্র—উপেজ্র</del>কিশোর বায়।

চক্ষে দেখে নাই, জানেও না যে সেটা সাপ। সে তাহাকে মান্ত্র্য তাবিয়া আন্দাজি তাহার কত প্রশংসাই যে করিল, তাহা আর বলিবার নয়। তাহার একটি কথাও সত্য নহে, কিন্তু রাজা বিজয় তাহার আগাগোড়াই বিশ্বাস করিলেন, কাজেই বিবাহের কথা স্থির করিতে আর বিলম্ব হইল না। তারপর আর ছু একবার আসা-যাওয়া করিলেই বিজয় এ কথায়ও রাজি হইলেন যে, বর বিবাহ করিতে আসিবেন না, নিজের অস্ত্র পাঠাইয়া দিবেন, তাহার সঙ্গেই কন্সার বিবাহ হইবে। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এরপ ঘটনা ঢের হইয়া থাকে, কাজেই তেমনি করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই ভোগবতীর বিবাহ হইয়া গেল। কেহই জানিল না যে সে বিবাহ একটা সাপের সঙ্গে হইয়াছে; ভোগবতীও তাহা জানিল না।

সে শৃশুর বাড়ি গেলে পর প্রথমে কেহই তাহাকে সেই সাপের কথা জানাইতে সাহস পায় নাই। কিন্তু শেষে যখন সে সকল কথা জানিল, আর সাপকে দেখিল, তখন সেই সাপকেই তাহার যারপরনাই ভাল লাগিল। সে দিনরাত পরম যত্নে তাহার সেবা করে, অতি মিষ্টভাবে তাহার সঙ্গে কথাবার্তা কহে, আর গান গাহিয়া, বাজনা বাজাইয়া, খেলা করিয়া বিধিমতে তাহাকে খুশি রাখে।

তথন একদিন সাপ তাহাকে বলিল, 'ভোগবতী আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুপ্ত হইয়াছি; পূর্বের কথা এখন আমার মনে হইতেছে। আমি অনন্তের পুত্র মহাবল নাগ; মহাদেবের হাতে আমি থাকিতাম। তখনও তুমি আমার স্ত্রী ছিলে। একদিন শিব আমার উপর চটিয়া আমাকে এই শাপ দেন যে, তোমাকে মান্তুষের ঘরে সাপ হইয়া আমাকে এই শাপ দেন যে, তোমাকে মান্তুষের ঘরে সাপ হইয়া জন্মাইতে হইবে।' তখন তুমি আর আমি তু'জনে মিলিয়া শিবকে অনেক মিনতি করায় তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমরা ছজনে যখন গোতমী নদীতে গিয়া আমার পূজা করিবে, তখন তোমাদের শাপ কাটিয়া যাইবে।' এখন তুমি আমাকে গোতমী নদীতে লইয়া চল।'

ভোগবতী তথনই তাহাকে লইয়া গৌতমীতে যাত্রা করিল, আর সেখানে গিয়া শিবের পূজা করিতেই সেই সাপের আবার দেবতার মত স্থন্দর চেহারা হইল।

তখন সে শ্রসেনের নিকট গিয়া বলিল, 'বাবা, এখন আমার পৃথিবীর প্রয়োজন শেষ হইয়াছে; অনুমতি কর, আমি শিবের নিকট যাই।'

শূরসেন বলিলেন, 'বাবা তুমি হইলে যুবরাজ; কিছুদিন এখানে থাকিয়া রাজ্য ভোগ কর, তোমার ছেলেপিলে হউক, আমরা দেখিয়া চক্ষু জুড়াই। তারপর আমার মৃত্যু হইলে শেষে শিবের নিকট যাইও!'

সে কথায় সম্মত হইয়া মহাবল স্থুথে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল।

### প্রথম কবি ও প্রথম কাব্য

সসা নদীর ধারে বাল্মীকি মুনির তপোবন ছিল। তু'ধারে গভীর বন; তাহার মাঝখান দিয়া স্থন্দর ছোট নদীটি কুলকুল করিয়া বহিতেছে। তাহার জল এতই পরিষ্কার যে তলার বালি অবধি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একট্ও কাদা নাই, একগাছিও শ্যাওলা নাই। কাঁচের মত টলমল করিতেছে। বাল্মীকি নদীর ধারে বেড়াইতে আসিলেন, আর সেহ নির্মল জল দেখিয়া তাহার মনে বড়াই স্থুখ হইল। সঙ্গে তাহার শিশ্য ভরদ্বাজ ছিলেন, তাঁহাকে তিনি বলিলেন, 'দেখ ভরদ্বাজ, নদীর জল কি নির্মল, যেন সাধু লোকের মন। আমার বক্কল দাও, আমি এইখানে স্মান করিব।'

সেইখানে ছটি বক নদীর ধারে খেলা করিতেছিল। এমন স্থন্দর ছটি পাখি, এবং তাহাদের এমন মিষ্ট ডাক, আর তাহার। মনের আনন্দে এমনি চমংকার খেলা করিতেছিল যে, দেখিয়া মুনি আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। পাখি ছটির উপরে মুনির কেমন সেহ জন্মিয়া গেল, তিনি স্নানের কথা ভুলিয়া কেবলই তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় কোথা হইতে এক ছুপ্ট ব্যাধ আসিয়া পাখি ছুটির পানে তীর ছুঁ ড়িয়া মারিল। এমন স্থুখে পাখি ছুটি খেলা করিতেছিল, তাহাদের কোন দোষ ছিল না, কোন বিপদের কথা তাহারা জানিত না। এমন নিরীহ জীবকে বধ করে এমন নিষ্ঠুর লোক হয় ? তীর খাইয়া পুরুষ পাখিটি যাতনায় ছটফট করিতে লাগিল, মেয়েটি শোকে আর ভয়ে কাঁদিয়া আকুল হইল। মুনি আর এ তুঃখ সহিতে না পারিয়া ব্যাধকে বলিলেন—'ওরে ব্যাধ, এমন সুখে পাখিটি খেলা করিতেছিল, তাহাকে তুই বধ করিলি? তোর কখনই ভাল হইবে না!'

দয়ালু মুনির মনের ত্বংথ তাঁহার চোথের জলের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলির ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইল।

সেই কথায় আপনা হইতেই ছন্দ আসিয়া তাহা কবিতা হইয়া গেল। সেই কবিতাই সকলের প্রথম কবিতা, তাহার পূর্বে কেহ কবিতা রচনা করে নাই।

মুনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'এ কি চমংকার কথা আমি বলিলাম! আমি কিছুই জানি না, তবু ইহাতে বীণার ছন্দের মত কেমন স্থাদার ছন্দ হইল। ইহার চারিভাগে সমান সমান অক্ষর হইল! আমি বলি ইহার নাম 'শ্লোক' হউক, কেন না আমার শোকের সময় ইহা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।'

ভরদ্বাজণ্ড বলিলেন, 'গুরুদেব! কি স্থন্দর কথা, এমন কথা ত আর কেহ কখনো বলে নাই। ইহার নাম শ্লোকই হউক।'

তারপর মুনি সান করিয়া ঘরে আসিয়া সেই স্থানর ছন্দের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। পাখি ছটির ছঃখে কাতর হইয়া মুনি আর ব্রহ্মাকে অন্ত কথা বলিবার অবসর পাইলেন না, তাঁহাকে সেই ছণ্ট ব্যাধের কথা বলিয়া সেই কবিতাটি গাহিয়া শুনাইলেন।

তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, 'বাল্মীকি, তোমার এ কবিতার নাম শ্লোকই হউক। এইরপ শ্লোক লিখিয়া তুমি রামের বৃত্তান্ত রচনা কর। সে বড় স্থানর কাহিনী, তাহা যে পড়িবে তাহারই মঙ্গল হইবে। তুমি যাহা লিখিবে তাহার একটি কথাও মিথ্যা হইবে না। যতদিন পৃথিবীতে পর্বত আর নদী সকল থাকিবে, ততদিন লোকে তোমার রামায়ণের আদর করিবে; আর যতদিন রামায়ণের আদর থাকিবে তুমি স্বর্গে গিয়া ততদিন আমার লোকে থাকিতে পাইবে।

এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন, আর তাহার কথাগুলি মনে করিয়া বাল্মীকি বলিলেন, 'এইরপ মিষ্ট শ্লোক দিয়া আমি রামায়ণ রচনা করিব।'

তারপর সেই ধার্মিক মুনি কুশাসনে বসিয়া যোড় হাতে ভগবানকে স্মরণ-পূর্বক রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রামায়ণ শেষ হইল। তখন মুনি ভাবিলেন, 'কাব্য তো শেষ হইল, এখন ইহা গাহিবে কে?'

ঠিক সেই সময়ে 'কুশী' 'লব' হুই ভাই আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হুটি ভাই রামেরই পুত্র, মুনির বেশে সেই আশ্রমে থাকিয়া লেখাপড়া শিখেন। দেবতার মত স্থুন্দর; গন্ধর্বের মতন মিষ্টু গান গাহেন।

মুনি বলিলেন, 'এই আমার রামায়ণের উপযুক্ত গায়ক।'

সেই ছটি ভাইকে পরম যত্নের সহিত মুনি রামায়ণ শিক্ষা দিলেন।
তারপর একদিন সকল মুনিদিগকে সভায় ডাকিয়া সেই রামায়ণের
গান তাহাদিগকে শোনান হইল। মুনিরা সকলে মোহিত হইয়া সে
গান শুনিলেন, তাঁহাদের চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে
লাগিল, আর মুখ দিয়া ক্রমাগত কেবল 'আহা!' 'আহা।' এই
শব্দ বাহির হইতে লাগিল। শেষে ভাঁহারা আর স্থির থাকিতে
পারিলেন না। একজন মুনি ভাঁহার নিকটে যাহা কিছু ছিল সকলই
কুশীলবকে দিয়া দিলেন। অন্সেরা কেহ বন্ধল, কেহ হরিণের ছাল,
কেহ কমগুলু, কেহ কুড়াল, কেহ কৌপীন দিলেন। একজন মুনি
কাঠ আনিতে চলিয়াছিলেন, সেই কাঠ বাঁধিবার দড়িগাছি ভিন্ন
ভাঁহার নিকটে আর কিছুই ছিল না; তিনি সেই দড়িগাছিই কুশীভাঁহার নিকটে আর কিছুই ছিল না; তিনি সেই দড়িগাছিই কুশীলবকে দিয়া বারবার আশীর্বাদ করিলেন।

### শব্দবেধী

জুন্তকে না দেখিয়া, কেবলমাত্র তাহার শব্দ শুনিয়াই যে তাহাকে তীর দিয়া বিঁধিতে পারে, তাহাকে বলে 'শব্দ-বেধী।'

রাজা দশরথ এইরপে শব্দবেধী ছিলেন। যুবা বয়সে অনেক সময় তিনি রাত্রিতে বনে গিয়া এইরূপে কত হাতি, মহিষ, হরিণ শীকার করিতেন। বর্ষার রাত্রে তীর ধন্তুক লইয়া চুপি চুপি সর্যুর ধারে বসিয়া থাকিতে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। নদীর ঘাটে নানারপ জন্তু জল খাইতে আসিত; সেই জলপানের শব্দ একটিবার দশরথের কানে গেলে আর সে জন্তুকে ঘরে ফিরিতে হইত না।

একবার এইরপে বর্ষার রাত্রিতে দশরথ সরযুর ধারে তীর ধন্ত্বক লইরা বসিয়া আছেন। মনে তার কোন চিন্তা নাই, খালি কান পাতিরা রহিয়াছেন, কখন কোন জানোয়ারের শব্দ শোনা ঘাইবে। প্রায় সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিয়া গিয়াছে, ভোর হইতে আর বেশি বাকি নাই। এমন সময় নদীর ঘাট হইতে 'গুড়-গুড়-গুড়' করিয়া একটা আওয়াজ আসিল!

দশরথ চমকিয়া ভাবিলেন, 'ঐ হাতি!' আর দেই মুহূর্তেই সেই শব্দের দিকে একটি ভয়ঙ্কর বাণ শন শন শব্দে ছুটিয়া চলিল।

দশরথ জানেন না যে সে বাণে কি সর্বনাশ হইবে। সে শব্দ ত হাতির শব্দ নয়, খাবির পুত্র ভোরের বেলায় কলসী হাতে ঘাট হইতে জল নিতে আসিয়াছেন, সেই কলসীতে জল পোরার ঐ শব্দ।

অন্ধ পিতা-মাতা বিছানায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন ; তাঁহারা একে

যারপর নাই বুড়া, তাহাতে আবার নিতান্ত হুর্বল, চলিবার শক্তি
নাই। পিপাসায় তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাই ছেলেটি ছুটিয়া জল
নিতে আসিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে নিদারুণ বাণ আসিয়া
তাহার বুকে বিঁধিল। রক্তে দেহ ভাসিয়া গেল, কলসী হাত হইতে
পড়িয়া গেল।

ঋষিপুত্র ধূলায় পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে বলিলেন আহা। আমি ত কাহারও কোন অনিষ্ট করি না। বনে থাকি, ফলমূল খাই আর বৃদ্ধ অন্ধ পিতামাতার সেবা করি! ওগো! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে এমন নিষ্ঠুর সাজা আমাকে দিলে? হায় হায়! আমার পিতামাতাকে দেখিবার যে আর কেহই নাই। আমি মরিলে যে আর তাঁহারা কিছুতেই বাঁচিবেন না!

ঋষিপুত্রের কথা শুনিয়া দশরথের হাত হইতে ধসুর্বাণ পড়িয়া গেল। তিনি তৃংখে অন্থির হইয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন যে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে!

তখন ঋষিপুত্র অতি কটে তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ! আমার কি অপরাধ ছিল? এই এক বাণে আমারও প্রাণ গেল, আমার পিতামাতারও প্রাণ গেল। আহা! মা আর বাবা পিপাসায় কাতর হইয়া পথ চাহিয়া আছেন, আমি গেলে জল খাইতে পাইবেন।'

তুঃখে দশরথের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তাঁহার কথা বলিবার শক্তি নাই। তাঁহা দেখিয়া সেই যাতনার মধ্যেও ঋষিপুত্রের দয়। হইল; তিনি বলিলেন, 'মহারাজ! আর এখানে বিলম্ব করিবেন না। এই সরু পথে আমাদের ক্টিরে যাওয়া যায়। শীঘ্র গিয়া আমার পিতাকে এই সংবাদ দিন, আর তাঁহার রাগ দূর করুন, নইলে তিনি আপনাকে ভয়য়র শাপ দিবেন। আর এই বাণ যে আমার বুকে বিঁধিয়া রহিয়াছে, হইার যন্ত্রণা আমি সহা করিতে পারিতেছি না, শীঘ্র এটাকে তুলিয়া দিন।'

দশরথ ভাবিলেন, 'হায়! আমি এখন কি করি? বাণ না তুলিলে ইহার যন্ত্রণা যাইবে না, কিন্তু বাণ তুলিলেই ইহার মৃত্যু হইবে।'

তথন ঋষিপুত্র বলিলেন, 'আপনার কোন ভয় নাই। বাণ ভূলিবার সময় যদি আমি মরিয়া যাই, তাহাতে আপনার ব্রাহ্মণবধের পাপ হইবে না। আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমার পিতা বৈশ্য, মা শ্<u>দের মেয়ে।</u>'

এ কথায় দশরথ ঋষিপুত্রের বুক হইতে বাণ টানিয়া বাহির করিলেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটির প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তথন সেই কলসী ভরিয়া জল লইয়া দশরথকে নিভান্ত তঃখিত মনে ধীরে ধীরে কুটিরের দিকে চলিলেন। সেখানে অন্ধ মুনি আর তাঁহার অন্ধ পত্নী পিপাসায় কাতর হইয়া পুত্রের আশায় বসিয়া আছেন। দশরথের পায়ের শব্দ শুনিয়া মুনি বলিলেন, 'বাবা, এত বিলম্ব কেন তইল ? তোমার জন্ম তোমার মা বড় ব্যস্ত হইয়াছেন, শীঘ্দ ঘরে আইস। তুমি কি রাগ করিয়াছ বাবা ? আমাদের যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তাহা তোমার মনে করা উচিত নয়। তুমি কথা কহিতেছ না কেন ?'

দশরথের চোখ জলে ভরিয়া গেল। তিনি অনেক কন্তে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'ভগবন, আমি আপনার পুত্র নহি। আমি ক্ষত্রিয়, আমার নাম দশরথ। আজ এই অভাগার বাণে আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। আমি জন্তু মারিবার জন্ম সরযুর ধারে বসিয়া ছিলাম। আপনার পুত্রের কলসীতে জল ভরার শব্দ শুনিয়া মনে করিলাম বুঝি হাতির শব্দ। অন্ধকারের ভিতরে সেই শব্দের দিকে বাণ ছুঁ ড়িলাম, তাহাতেই এই সর্বনাশ হইল। এখন এই পাগীর প্রতি আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করন।'

এই বলিয়া দশরথ ছলছল চোখে যোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মুনি এই দারুণ সংবাদ শুনিয়াও সাধারণ লোকের মত ব্যস্ত হইলেন না, রাজাকে কোন কঠিন শাপও দিলেন না। তিনি কেবল একটি দীর্ঘ নিশাস ফেলিয়া বলিলেন 'মহারাজ! তুমি না জানিয়া এ কাজ করিয়াছ, তাই রক্ষা পাইলে, নহিলে আজ তোমার বংশ শুদ্ধ নষ্ট হইত। এখন এক কাজ কর, আমরা আমাদের পুত্রের নিকট যাইতে চাহি একটিবার আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল।'

রাজা তথনই তাঁহাদের ছ'জনকে সরযুর ধারে লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের চক্ষু নাই, স্থুতরাং জন্মের মত একটিবার পুত্রের মুখ দেখিবার উপায় নাই। তাঁহারা কেবল তাঁহার দেহের উপর পড়িয়া বারবার তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তারপর চিতা প্রস্তুত করিয়া সেই দেহ পোড়ান হইল।

তখন অন্ধম্নি নিতান্ত হৃঃখের সহিত রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ। পুত্রের শোকে আমি এখন যে হৃঃখ পাইতেছি, এইরূপ পুত্রশোক তোমাকেও পাইতে হইবে।'

এই বলিয়া তাঁহারা হু'জনে সেই চিতায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, আর দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের শরীর ভস্ম হইয়া গেল।

ইহার অনেক বংসর পরে বৃদ্ধ বয়সে, কৈকেয়ীর ছলনায় দশরথ রামকে বনে দেন, আর সেই রামের শোকে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন অন্ধ মুনির সেই কথাগুলি তাঁহার মনে পড়িয়াছিল—

'পুত্রবাসনজং ফুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্ এবং জং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিয়াসি॥'

## হতুমানের বাল্যকাল

নৃমানের মায়ের নাম ছিল অঞ্জনা। বানরের স্বভাব যেমন হইয়া থাকে, অঞ্জনার স্বভাবও ছিল অবশ্য তেমনিই। হন্মান্ কচি খোকা, তাহাকে ফেলিয়া অঞ্জনা বনের ভিতরে গেল, ফল খাইতে। বনে গিয়া সে মনের সুখে গাছে গাছে ফল খাইয়া বেড়াইতে লাগিল, এদিকে খোকা বেচারা যে স্কুধায় চঁয়াচাইতেছে, সে কথা তাহার মনেই হইল না।

হনুমান্ বেচারা তথন আর কি করে? চঁয়াচাইয়া সারা হইল, তবু মার দেখা নাই, কাজেই তাহার নিজেকেই কিছু খাবারের চেষ্টা দেখিতে হইল। সেটা ছিল ভোরের বেলা, টুকটুকে লাল সূর্যটি তখন সবে বনের আড়াল হইতে উকি মারিতেছে। সেই টুকটুকে সূর্য দেখিয়াই ভাবিল ওটা একটা ফল। অমনি আর কথাবার্তা নাই, সে একলাফে আকাশে উঠিয়া ভয়ানক সোঁ সোঁ শব্দে সেই ফল পাড়িয়া খাইতে ছুটিল।

তোমরা আশ্চর্য হইও না। হনুমান্ তখন কচি খোকা বটে, কিন্তু সে যে সে খোকা ছিল না সে কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সেই শিশুকালেই তাহার বিশাল দেহ ছিল, আর গায়ের রং ছিল সেই ভোরবেলার সূর্যের মতই ঝক্ঝকে লাল। দেব দানব ফক্ষ সকলেই তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়। গেল। অবাক না হইবেই বা কেন? সেই খোকা এমন ভয়য়য়য় ছুটিয়া চলিয়াছে যে, তেমন গরুড়েও পারে না ঝড়েও পারে না। সকলে বলিল, 'শিশুকালেই এমন। বড় হইলে না জানি এ কেমন হইবে।' এদিকে হন্মান্ গিয়া ত সূর্যের কাছে পৌছিয়াছে, কিন্তু ইহার
মধ্যে আর এক ব্যাপার উপস্থিত। সেদিন ছিল গ্রহণের দিন,
রাহু বেচারা অনেক দিনের উপবাসের পর সেই দিন সূর্যকে গিলিবার
জন্ম প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সেখানে হন্মানকে দেখিয়া ভয়ে
তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে অমনি 'বাবা গো!' বলিয়া দে
প্রাণপণে ছুট, ছুটিতে ছুটিতে একেবারে ইন্দ্রের সভায় গিয়া উপস্থিত।

ইন্দ্রের কাছে গিয়া সে নিতান্ত ব্যস্ত ভাবে বলিল, 'আপনারই 
হুকুমে আমি সূর্যটাকে গিলিয়া ক্ষুধা দূর করি; এখন আবার সেই 
সূর্য কাহাকে দিয়া ফেলিয়াছেন ? আজ ত দেখিতেছি আর একটা 
রাহু তাহাকে গিলিতে আসিয়াছে।'

এ কথায় ইন্দ্র যারপর নাই আশ্চর্য হইয়া তথনই এরাবতে চড়িয়া দেখিতে চলিলেন, ব্যাপারটা কি। রাহু তাহার আগে ছুটিয়া আবার সূর্যের নিকট গিয়াছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে টিকিতে পারে নাই।

রাহুর কিনা দেহ নাই, শুরুই একটি গোল মাথা, কাজেই হন্মান, তাহাকে দেখিবামাত্র ফল মনে করিয়া ধরিতে আসিল। রাহু তখন 'ইন্দ্র।' ইন্দ্র' বলিয়া চাঁচাইয়া অস্থির। ইন্দ্র বলিলেন, 'ভয় নাই আমি এটাকে এখনই মারিয়া ফেলিতেছি।'

তখন হনুমান, তাড়াতাড়ি ইন্দের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই, এরাবতের প্রকাণ্ড শাদা মাথাটা তাহার চোখে পড়িল। সে ভাবিল, এটাও বুঝি একটা ফল। এই ভাবিয়া সেই হনুমান, সেটাকে ধরিতে গিয়াছে, অমনি ইন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার উপরে বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন।

সেই বজের ঘায় একটা পাহাড়ের উপর পড়িয়া 'হন্' অর্থাৎ দাড়ি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই তাহার 'হন্মান্' এই নামটি হইয়াছিল। পাহাড়ের উপর পড়িয়া সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, এমন সময় তাহার পিতা প্রবন আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া একটা পর্বতের গুহায় লইয়া গেলেন। তারপার তিনি রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন 'দাঁড়াও ইহার শোধ ভাল মতেই লইব।'

পবন, অর্থাৎ বায়ু, হইতেছেন সংসারের প্রাণ, যেই বায়ু রাগিয়া বিদলে কি বিপদই না ঘটিতে পারে। সেই রাগের চোটে বাহিরের বায়ু কোথায় চলিয়া গেল, দেহের ভিতরের বায়ু উৎকট হইয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া জীব জন্তর প্রাণ যায় যায়। বায়ুর উৎপাতে সকলের মাথা খারাপ হইয়া গেল, তাহারা এক করিতে আর করিয়া বসে। দেবতাদের অবধি পেট ফাঁপিয়া মান্তুযের মত হইয়া গেল ঠিক যেন উদরীর ব্যারাম।

সেই অবস্থায় সকল দেবত। কাঁদিতে কাঁদিতে ব্ৰহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, 'প্ৰভু। আমাদের দশা দেখুন। ইহার উপায় কি হইবে?' ব্ৰহ্মা বলিলেন 'উপায় আর কি? চল বায়ুর নিকট গিয়া তাঁহাকে খুশি করি। ইহা ভিন্ন আর গতি নাই।'

প্রন অচেতন হন্মানকে লইয়া কোলে করিয়া গুহায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মাকে লইয়া দেবতাগণ সেখানে গিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মা আসিয়া হন্মানের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেই সে স্কুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল, যেন তাহার কখনও কোন অস্ত্রখ হয় নাই। ইহাতে প্রন কত দূর খুশি হইলেন বুঝিতেই পার। প্রনের রাগ চলিয়া যাওয়াতে কাজেই সংসারের সকল জীবের বিপদও কাটিয়া গেল।

তথন ব্রহ্মা দেবতাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, এই খোকা বড় হইলে তোমাদের অনেক কাজ করিয়া দিবে। স্তরাং তোমরা সকলে ইহাকে বর দিয়া খুশি কর।' এ কথায় দেবতারা যার পর নাই সস্তুপ্ত হইয়া হনুমানকে বর দিতে লাগিলেন। সেই সকল বরের জোরে হনুমান্ চিরজীবী হইয়া গেল। কোন দেবতা বা যক্ষ, রক্ষ গন্ধর্ব বা মান্ত্যের কোন অত্রে তাহার মরণের ভয় রহিল না। কেহ শাপ দিয়া তাহার প্রাণনাশ করার পথ অবধি বন্ধ হইল। তাহা ছাড়া ব্রহ্মা বলিলেন, 'তুমি ভগবানকে জানিতে পারিবে, আর যখন যেমন ইচ্ছা, তেমনি রূপ ধরিতে পারিবে।' সূর্য বলিলেন, 'আমার তেজের শত ভাগের এক ভাগ তোমাকে দিলাম। আর একটু বয়স হইলে আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখাইব; তাহা হইলে তুমি খুব বলিতে কহিতে পারিবে।'

বর পাইয়া হনুমান বড়লোক হইয়া গেল! তবে অবশ্য; ইহার
সকল ফল ফলিতে সময় লাগিয়াছিল। শিশুকালে তাহার স্বভাব
অক্যান্ত বানর ছানার চেয়ে বেশি উচুদরের ছিল না। মুনিদের আশ্রমে
গিয়া সে দৌরাত্মাটা যা করিত, সে আর বলিবার নয়। তাহার
পিতামাতা কত নিষেধ করিতেন, কিন্তু সে কি নিষেধ শুনিবার পাত্র ?
তাহার উৎপাতে মুনিদের কোশা-কুশী, ঘটি, বাটী, কাপড় চোপড় কিছুই
আগলাইয়া রাখিবার যো ছিল না। এ দিকে আবার তাহাকে শাপ
দিয়াও ফল নাই, কারণ, ব্রহ্মার বরে শাপে মরিবার ভয় তাহার কাটিয়া
গিয়াছে,—আর তাহাকে দেখিয়া তাহাদের কতকটা মায়াও হইত।
কাজেই তাহার। নিরুপায় হইয় তাহার অত্যাচার সহ্য করিতেন, আর
তাবিতেন, উহাকে বেশি ক্লেশ না দিয়া কি উপায়ে একটু জন্দ করা
যায়। শেষে অনেক বৃদ্ধি করিয়া তাহারো তাহাকে এই শাপ দিলেন
যে, 'যা বেটা, তোর যত ক্লমতা, তাহার কথা তুই একেবারে ভুলিয়া যা।
বড় হইলে কেহ সেই ক্লমতার কথা তোকে মনে করাইয়া দিবে, তথন তুই
অনেক অদ্বত কাজ করিবি।'

তখন হইতে হনুমান সামান্ত বানর ছানার ন্তায় নিতান্ত তয়ে তয়ে চলে, আর দূর হইতে কাহাকেও দেখিলেই প্রাণপণে ছুটিয়া পালায়। কাজেই মুনিদেরও আর তাহার অত্যাচার সহিতে হয় না। যাহা হউক সে এর মধ্যে সূর্যের নিকটে ঢের লেখাপড়া শিখিয়া ফেলিল। মুনিদের বাড়ি সে যাহাই করুক, লেখাপড়ায় যে সে খুব লক্ষীছেলে ছিল, একথা

স্বীকার করিতেই হইবে। কি পরিশ্রম করিয়াই না সে লেখাপড়া শিখিয়াছিল। সূর্য ত আর এক জায়গায় বসিয়া থাকেন না, যে, পুঁথি লইয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিলেই কাজ হইবে। হন্মানকে উদয় হইতে অস্ত পর্বত পর্যন্ত রোজ তাহার পিছু পিছু ছুটাছুটি করিয়া পড়া বুঝিয়া লইতে হইত। তাহার ফলে সে বিদ্বানও হইয়াছিল বড়ই ভারী রকমের। এমন পণ্ডিত অতি অল্লই জন্মাইয়াছে।

## রাবণ

বণের কথা তোমরা সকলেই জান। রাবণের পিতার নাম বিশ্রবা, মায়ের নাম কৈকসী। বিশ্রবা পরম ধার্মিক মুনি ছিলেন। রাবণ আর তাহার ভাই বোনেরা জন্মিবার পূর্বেই তিনি বিলিয়াছিলেন যে ইহাদের সকলের ছোটটি থুব ধার্মিক হইবে, আর সকলেই ভয়য়র ছয়্ট রাক্ষস হইবে।

মুনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। রাবণ, কুস্তুকর্ণ আর তাহাদের বোন স্পর্নথা, ইহাদের এক একটা এমনি বিকট আর ছ্ট বাক্ষস হইল, যে কি বলিব। ইহাদের ছোট ভাই বিভীষণও রাক্ষস ছিল বটে কিন্তু সে যারপর নাই ভাল লোক ছিল।

রাবণের দশটা মাথা আর কুড়িটা হাত ছিল। দাঁতগুলো ছিল থামের মত বড় বড়। চুলগুলি আগুনের শিখার মত লাল, আর শরীরটা কালো পর্বতের মত বিশাল। তাহার জন্মের সময় পৃথিবী কাপিয়াছিল, সূর্য ময়লা হইয়া গিয়াছিল আর সমুদ্রের জল তোলপাড় কাপিয়াছিল। দশটা মাথা দেখিয়া তাহার পিতা তাহার নাম হইয়া উঠিয়াছিল। দশটা মাথা দেখিয়া তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'দশগ্রীব।' উহাই উহার আসল নাম, রাবণ নাম পরে হইয়াছিল।

ছেলেবেলায় রাবণ ভাইদিগকে লইয়া দশ হাজার বংসর ভয়স্কর
তপস্তা করিয়াছিল। এই দশ হাজার বংসর সে আহার করে নাই।
এক এক হাজার বংসর যাইত, আর নিজের এক একটি মাথা কাটিয়া
সে আগুনে আহুতি দিত। নয় হাজার বংসরে নয়টি মাথা সে এইরূপ
করিয়া আগুনে দিল। তারপর দশ হাজার বংসর পূর্ণ হইলে, যেই

সে তাহার বাকি একটি মাথাও কাটিতে যাইবে, অমনি ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, 'দশগ্রীব, আমি খুশি হইয়াছি, এখন তুমি বর লও।'

দশগ্রীব বলিল, 'আমাকে অমর করিয়া দিন।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'সেটি হইবে না, অহ্য বর লও।' দশগ্রীব বলিল, 'তবে এই বর দিন যে, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, পক্ষী ইহাদের কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হইবে। তাহা ছাড়া তোমার যে মাথাগুলি কাটিয়া দিয়াছ তাহাও ফিরিয়া পাইবে, ইহার ওপর যখন যেরূপ তোমার ইচ্ছা হয়, তেমনি চেহারা করিতে পারিবে।'

কুম্বকর্গ আর বিভীবণও এই দশ হাজার বংসর খুব তপস্থা করিয়াছিল, স্মৃতরাং ব্রহ্মা তাহাদিগকেও বর দিতে গেলেন। বিভীষণ বলিল, 'আমাকে দয়। করিয়া এই বর দিন, যেন আমার ধর্মে মতি থাকে।' এ কথায় ব্রহ্মা অতিশয় ভুগ্ত হইয়া তাহাকে সে বর ত দিলেনই, তাহা ছাড়া তাহাকে অমর করিয়া দিলেন।

কুস্তকর্ণকে বর দিবার সময় দেবতারা ব্রহ্মাকে বলিলেন, 'প্রভু এমন কাজ করিবেন না, এ বেটা বর পাইলে আমাদের সকলকে খাইয়া ফেলিবে। এর মধ্যেই কতজনকে ধরিয়া খাইয়াছে।

তাইত, এখন তবে কি করা যায় ? তপস্থা করিয়াছে কাজেই বর দিতেই হইবে, আবার বর দিলেই বিপদের কথা, তখন ব্রহ্মা বুদ্ধি করিয়া সরস্বতীকে কুস্তকর্ণের মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দিলেন। সরস্বতী ঢুকিতেই তাহার মাথায় কি যে গোল লাগিয়া গেল, আর বেচারা ঠিক করিয়া কথা কহিতে পারিল না। ব্রহ্মা বলিলেন, 'কুস্তকর্ণ, কি চাই।' কুস্তকর্ণ বলিল, 'আমি খালি ঘুমাইতে চাই। ছয়মাস ঘুমাইয়া একদিন উঠিয়া খাইব।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'বেশ কথা, তাই হোক।' এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে লইয়া চলিয়া গেলেন, আর কুস্তকর্ণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিল, 'তাইত।

এটা কি করিলাম? দেবতা বেটারা আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল নাকি?'

যা হোক, আমরা দশগ্রীবের কথা বলিতেছি। সে ত বর পাইয়া
নিতান্তই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল; এখন আর কেহ তাহার কোন কথায়
'না' বলিতে ভরসা পায় না। দশগ্রীবের এক দাদা ছিলেন, তাঁহার
নাম কুবের। তিনিও বিশ্রবা মুনির পুত্র, তাঁহার মাতা ভরঘান্ত মুনির
কল্যা দেববর্ণিনী। কুবের লঙ্কায় বাস করিতেন। দশগ্রীব তাঁহাকে
বলিয়া পাঠাইল, 'দাদা, লঙ্কাপুরীখানি আমাকে ছাড়িয়া দাও।'

কাজেই তথন কুবের আর কি করেন? ভালয় ভালয় না দিলে জোর করিয়া কাড়িয়া নিবে। তাহার চেয়ে তিনি কৈলাস পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। দশগ্রীবও তথন পরম আনন্দে রাক্ষ্যের দলসমেত লক্ষায় আসিয়া রাজা হইয়া বসিল।

ইহার কিছুদিন পরেই দশগ্রীব বিহ্যাজ্জিব নামক দানবের সহিত সুর্পনিখার বিবাহ দিল। তাহাদের তিন ভাইয়ের বিবাহ হইতেও আর বেশী বিলম্ব হইল না। কিন্তু হায়, শুভকার্য শেষ হইতে না হইতেই ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঘোর নিদ্রা আসিয়া কুম্ভকর্ণকে ধরিয়া বসিল। তাহার চোখ বুজিয়া আসিল, মাথা ঢ্লিয়া পড়িল, সে বিকট মুখে ভীষণ হাই তুলিয়া বলিল, 'দাদা, বড়ই ঘুম পাইয়াছে আমার শয়নের জন্ম ঘর করিয়া দাও।' তখনই রাবণের হুকুমে চমৎকার ঘর প্রস্তুত হইল। তাহার ভিতরে গিয়া সেই যে কুম্ভকর্ণ শুইল, হাজার হাজার বংসরেও আর উঠিল না।

এদিকে দশগ্রীবের জ্বালায় ত্রিভুবন অন্থির! সে দেবতা গন্ধর্ব,
মুনি ঋষি কাহাকেও মানে না, এক ধার হইতে সকলকে মারিয়া
তাহাদের বাড়ি, ঘর, বাগান সব চুরমার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।
কুবের তাহাতে নিতাপ্ত তঃখিত হইয়া তাহাকে বারণ করিবার জভ্য দৃত

পাঠাইলেন। সে দূতেব কথা দশগ্রীব ত শুনিলই না; লাভের মধ্যে বেচারাকে কাটিয়া রাক্ষসদিগকে খাইতে দিল। তারপর রথে চড়িয়া এই বলিয়া সে বাহির হইল যে, 'আমি ত্রিভূবন জ্বয় করিব।'

বাহির হইরাই সে সকলের আগে গিয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হইল—তাহার উপরেই রাগটা বেশি। কুবেরের সৈন্সরা অনেক যুদ্ধ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না। দশগ্রীবের সঙ্গে ভীষণ রাক্ষসেরা গিয়াছিল; তাহারা যক্ষদের এমনি ছুর্গতি করিল যে তাহা আর বলিবার নহে। যক্ষেরা সোজাস্থুজ্জি সরল ভাবে যুদ্ধ করে, আর রাক্ষসের নানারকম ফাঁকি দেয়; কাজেই যক্ষেরা হারিয়ে গেল। কুবের নিজে আসিয়াও বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। দশগ্রীব তাঁহাকে অন্তের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া, তাঁহার 'পুষ্পক' নামক রথখানি লইয়া চলিয়া গেল। সে রথ বড়ই আশ্চর্য ছিল। তাহাতে সঙ্গে দানা, পানি, সইস কোচমান কিছুরই দরকার হইত না! যেখানে যাইবার হুকুম পাইত অমনি সে উড়িয়া গিয়া সেখানে হাজির হইত।

সেই পুষ্পকরথে চড়িয়া দশগ্রীব বিশাল শরবনে গিয়া উপস্থিত হইল। পর্বতের উপরে সে অতি পরিত্র বন, কার্ত্তিকের জন্মস্থান, তাহার উপর দিয়া কোন রথের যাইবার হুকুম নাই! বিশেষতঃ শিব আর পার্বতী তথন সেখানে ছিলেন। কাজে কাজেই পুষ্পক রথ সেখানে গিয়া আটকাইয়া গেল। ইহাতে দশগ্রীব যারপর নাই আশ্চর্য হইয়া নানারপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় শিবের দৃত নন্দী আসিয়া তাহাকে বলিল যে, 'দশগ্রীব, মহাদেব এখানে আছেন, তুমি ফিরিয়া যাও।'

নন্দীর চেহারা বড়ই অদ্ভুত ছিল। ছোট্ট খাট্টো পিঙ্গলবর্ণ লোকটি,



বাবণ কৈলান পর্বত তুলিতেছে। পৃঃ ১২৭

হাত তুথানি এতটুকু, মাথাটি নেড়া, মুখখানি বানরের 'মত। দশগ্রীব তাহার কথা শুনিবে কি সে হাসিয়া অস্থির। কিন্তু নন্দী ছাড়িবার পাত্র নহে। সে ছোট হইলেও দেখিতে বড়ই ষণ্ডা, তাহাতে আবার হাতে ভয়স্কর শূল। দশগ্রীব রাগের ভরে রথ হইতে নামিয়া সবে বলিয়াছিল, 'কে রে তোর মহাদেব ?' অমনি নন্দী তাহাকে তুই ধমক লাগাইয়া দিল। তথন সে ভারী চটিয়া বলিল, 'বটে ? আমাকে যাইতে দিবি না ? আচ্ছা, দাঁড়া তোদের পাহাড় আমি তুলিয়া নিব'; এই বলিয়া সত্য সত্যই সে কুড়ি হাতে সেই পর্বতের তলা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সেকি যেমন তেমন টান ? টানের চোটে পর্বত নড়িয়া উঠিল, শিবের ভৃতগুলি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, পার্বতী যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। মহাদেব কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না।

তিনি কেবল পায়ের বুড়ো আফুলটি দিয়া পর্বতখানিকে একটু চাপিয়া ধরিলেন তাহাতেই সে তাহার জায়গায় বসিয়া গেল, আর অমনি দরজার কামড়ে ছুটু খোকার আব্দুল আটকাইবার মতন দশগ্রীব মহাশয়ের হাত ক'থানিও পর্বতের চাপনে আটকাইয়া গেল।

তথন ত দশগ্রীব দশমুখে ভ্যা ভ্যা শব্দে চ্যাঁচাইয়া অস্থির! চীংকারে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল; সাগর উছলিয়া উঠিল, দেবতারা ছুটিয়া পথে বাহির হইলেন!

হাজার বংসর ধরিয়া দশগ্রীব ঐরপ চ্যাচাইয়াছিল, আর মহাদেবকে ক্রমাগত মিনতি করিয়াছিল। মহাদেবের দয়ার কথা সকলেই জান। বেচারার এই কন্ট দেখিয়া তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে ছাড়িয়া ত দিলেনই, তাহার উপর আবার তারী তারী কয়েকটি অন্তপ্ত তাহাকে দিয়া দিলেন, আর বলিলেন, 'দশগ্রীব, তুমি চমংকার চ্যাচাইয়াছিলে, তোমার চীংকারে সকলেই ভয় পাইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তোমার নাম 'রাবণ'

(যে চীৎকারে লোকের ভয় লাগাইয়া দেয়) হইল।' দশগ্রীব দেখিল, পাহাড় চাপা পড়িয়া মোটের উপর তাহার লাভই হইয়াছে, কাজেই সে খুব খুশি হইয়া সেথান হইতে চলিয়া আসিল।

দশগ্রীব শিবের নিকট বর পাইয়া রাবণ হইল, অস্ত্রশস্ত্রও অনেক-গুলি পাইল। তথন হইতে যে ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, আর রাজ রাজড়া যাহাকে সামনে পায় তাহাকেই বলে, 'হয় যুদ্ধ কর না হয় হার মান।'

উধীরবীজ নামে একটা জায়গায় মরুত্ত নামে এক রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, রাবণ পুস্পক রথে চড়িয়া হেঁইয়ো হেঁইয়ো শব্দে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞের স্থানে দেবতাদের অনেকেই ছিলেন, রাবণকে দেখিয়াই ভয়ে তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। ছুটিয়া যে পলাইবেন, এতটুকুও তাঁহাদের ভরসা হইল না;—কি জানি পাছে ধরিয়া ফেলে। তাই তাঁহারা সেইখানেই নানা জন্তর বেশ ধরিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ইন্দ্র হইলেন ময়ুর, ধর্ম হইলেন কাক, কুবের হইলেন গিরগিটি, বরুণ হইলেন হাঁস।

এদিকে মরুতের সঙ্গে রাবণের খুবই যুদ্ধ বাধিবার যোগাড় দেখা যাইতেছে, গালাগালি আরম্ভ হইয়াছে মারামারিরও বিলম্ব নাই, এমন সময় মরুতের গুরু সম্বর্ত মুনি তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ। যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই কেন না তাহা হইলে তোমার যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে সর্বনাশ হইবে।' কাজেই মরুত চুপ করিয়া গেলেন, আর রাবণ 'জিতিয়াছি জিতিয়াছি' বলিয়া খুবই বাহাছরী করিতে লাগিল। তার পর সেখানে যত মুনি উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সকলকে থাইয়া যারপর নাই খুশি হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তখন দেবতা মহাশয়ের। আবার যার যার বেশ ধরিয়া মনে করিলেন, 'বাবা, বড্ড বাঁচিয়া গিয়াছি।' যে সকল জন্তুর সাজ তাঁহারা নিয়াছিলেন, তাহাদের উপরে অবশ্য তাঁহারা থুবই খুশি হইলেন, আর তাহাদিগকে বর দিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র ময়ৢরকে বলিলেন, 'তোমার সাপের ভয় থাকিবে না, আর, আমার যেমন হাজার চোখ, তোমার লেজেও তেমনি হাজার চোখ হইবে।' ময়ৢবের লেজে আগে শুধু নীলবর্ণ ছিল, তখন হইতে তাহাতে চমংকার চক্র দেখা দিল।

ধর্ম কাককে বলিলেন, 'তোমার আর কোন অসুখ হইবে না। মরণের ভয়ও তোমার দূর হইল; কেবল মানুষ যদি মারে তবেই তোমার মৃত্যু হইবে।'

বরুণ ইাসকে বলিলেন, 'তোমার গায়ের রং ধবধবে সাদা হইবে। তখন হইতে হাঁস সাদা হইরাছে, আগে তাহার আগাগোড়া সাদা ছিল না, পাখার আগা নীল, আর কোলের দিকে ছেয়ে রঙের ছিল।

কুবের গিরগিটিকে বলিলেন, 'তোমার মাথা সোনার মত হইবে।' সেই হতে গিরগিটির মাথায় সোনালি রং।

এদিকে রাবণের আর গর্বের দীমাই নাই। ছ্মন্ত, মুরথ, গাধি, গ্রা, পুররবা প্রভৃতি বড় বড় রাজারা তাহার নিকট হার মানিয়া গেলেন। অত্যের ত কথাই নাই। কিন্তু অযোধ্যার রাজা অনরণ্য কিছুতেই তাঁহার নিকট হার মানিতে রাজি হইলেন না। তিনি আগেই অনেক সৈত্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, রাবণ তাঁহার রাজ্যে আসিবামাত্র সেই সকল সৈত্য লইয়া তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হায়, তাঁহার সে সৈত্য রাবণের সৈত্যদের কাছে ছদণ্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল, নিজেও রাবণের হাতে ভয়ানক আঘাত পাইয়া রথ হইতে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রাবণ তথন তাঁহাকে কিন্দুপ করিয়া বলিল, 'কি? আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখন কেমন হইল?' অনরণ্য বলিলেন, 'মরিতে ত একদিন সকলকেই

হয়, কিন্তু আমি তোমার কাছে হটি নাই, যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতেছি আর আমি একথা তোমাকে বলিতেছি যে, আমাদের এই বংশে দশরথের পুত্র রামের জন্ম হইবে, সেই রামের হাতে তুমি তোমার উচিত সাজা পাইবে।

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতে দেবতারা তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্বর্গে হুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাজাও দেহ ছাড়িয়া সেখানে চলিয়া গেলেন।

একবার রাবণ মানুষ তাড়াইয়া ফিরিতে ফিরিতে দেখিল যে মেঘের উপর দিয়া নারদ মূনি হরিনাম গান করিতে করিতে আসিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কলিল, 'ঠাকুর মহাশয় মঙ্গল ত ? কি জন্ম আসিয়াছেন ?'

নারদ বলিলেন, 'আদিয়াছি সে বাপু, একটা কথা আছে। এই সব মানুষ যখন মৃত্যুর বশ, তখন এরা ত মরিয়াই রহিয়াছে; ইহাদিগকে মারিবার জন্ম তুমি আবার এত পরিশ্রম কেন করিতেছ? ইহারা আপনা আপনিই একদিন যমের বাড়ি যাইবে! বাস্তবিক যমই যত নাষ্টের গোড়া। অতএব, সেই বেটাকে যদি জব্দ করিতে পার, তবে সকলকেই জয় করা হইবে।,

রাবণ বলিল, 'বড় ভাল কথা বলিয়াছেন, ঠাকুর মহাশয়! আমি এখনি যাইতেছি।' বলিয়াই আর এক মুহূর্তও দেরি নাই, অমনি রাবণ যমপুরীর পথ ধরিয়াছে। তথন নারদ ভাবিলেন, 'এবারে মজাটা হবে ভাল। যাই একবার দেখিয়া আমি।'

নারদ রাবণের আগেই গিয়া যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। যম বিচারাসনে বসিয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া সকলের পাপ পুণ্যের বিচার করিতেছিলেন, নারদকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া নমস্কার- পূর্বক বলিলেন, 'মুনি ঠাকুরের আজ কি চাই ?'

নারদ বলিলেন, 'সাবধান হও বাছা, রাবণ তোমাকে জয় করিতে আসিতেছে। মুদ্দিল হইতে আটক নাই কিন্তু বেটা বড় বেখাপ্লা লোক।'

বলিতে বলিতেই রাবণের ঝকঝকে পুষ্পক রথও আসিয়া দেখা দিল! রথ হইতে নামিয়াই সে দেখিল যে নরকের কুণ্ডে দলে দলে পাণী সকল যমদূতগণের তাড়নায় চীংকার করিতেছে। অমনি আর কথাবার্তা নাই,—সে যমদূতগুলিকে বিধিমতে ঠ্যাঙ্গাইয়া সকল পাপীকে ছাড়িয়া দিল। সে বেচারারা হঠাৎ ছাড়া পাইয়া যে কি আশ্চর্য আর খুশি হইল, তাহা আর বলিবার নয়। তখন যে যুক আরম্ভ হইল, সে বড়ই ভয়ঙ্কর। যমপুরীতে অসংখ্য সিপাহী সাস্ত্রী থাকে, তাহাদের এক একজন ভয়ানক যোদ্ধা। তাহারা রাবণ আর তাহার লোকগুলিকে মারিয়া রক্তারক্তি করিল। মার খাইয়াও কিন্তু রাবণ যুদ্ধ করিতে ছাড়ে না, শূল শক্তি প্রাস গদা গাছ পাথর কত যে ছুঁ ড়িল তাহার লেখা জোখা নাই। তখন যমের লোকেরা আর রাক্ষসকে ছাড়িয়া কেবল রাবণের উপরেই এমন ভয়ানক অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তাহাতে পুষ্পক রথ অবধি ডুবিয়া গিয়া রাবণের দম আটকিয়া মরিবার গতিক। ছর্দশার একশেষ। রক্ত ধারায় দেহ ভাসিয়া গেল ; কবচ কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তখন কাজেই তাহাকে রথ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।

এতক্ষণে আর রাবণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে এবারে একট্ বেগতিক, একটা বড় রকমের অস্ত্র না ছাড়িতে পারিলে আর চলিতেছে না। কাজেই সে তথন ধন্তুকে পাশুপত অস্ত্র জুড়িয়া যমের লোক-টিগকে বলিল, 'দাঁড়া বেটারা, এবারে তোদের দেখাইতেছি।' এই বলিয়া সে সেই ভয়ন্থর অস্ত্র ছাড়িবামাত্রই, তাহার তেজে যমের সকল সিপাহী ভস্ম হইয়া গেল। তথন রাবণের আর রাক্ষসগণের সিংহনাদে ব্রহ্মাণ্ড ফার্টে আর কি ?

সেই সিংহনাদ শুনিয়াই যম বুঝিতে পারিলেন যে রাক্ষসদিগের জয় হইয়াছে। তথন কাজেই রথে চড়িয়া তাঁহাকে স্বয়ংই বাহির হইতে হইল। সে যে কি ভয়য়র রথ সে কথা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাহার উপর আবার স্বয়ং মৃত্যু প্রাস মুদ্দার লইয়া ভীবণ বেগে যমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কালদণ্ড প্রভৃতি ভয়য়য়র অদ্রসকল ধৃ ধৃ করিয়া জ্বিতেছে।

সেই রথ আর তাহার ভিতর মৃত্যুকে দেখিয়াই রাবণের লোকের।
'বাপরে। আমাদের যুদ্ধে কাজ নাই' বলিয়াই উর্দ্ধশাসে চম্পট দিল।
কিন্তু রাবণ তাহাতে ভয় না পাইয়া যমের সঙ্গে খুবই যুদ্ধ করিতে
লাগিল। অস্ত্রের ভয় ত তাহার নাই, কারণ সে জানে যে ব্রহ্মার
বরের জোরে সে মরিবে না! কাজেই অনেক খোঁচা যেমন খাইল, খোঁচা
দিলও ততোধিক। খোঁচা খাইয়া যম রাগে অস্থির হইয়া উঠিলেন,
তাঁহার মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তখন মৃত্যু যমকে বলিল, 'আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এই ফুষ্টুকে মারিয়া দিতেছি! আমি ভাল করিয়া তাকাইলে আর ইহাকে এক মূহূর্তও বাঁচিতে হইবে না।' যম বলিলেন, 'দেখ না, আমি ইহাকে কি সাজা দিই!' এই বলিয়াই তিনি রাগে ছই চোখ লাল করিয়া তাঁহার সেই ভীষণ 'কালদণ্ড' হাতে নিলেন। সে দণ্ড যাহার উপর পড়ে তাহার আর রক্ষা থাকে না।

যমকে কালদণ্ড তুলিতে দেখিয়া ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল, কে কোন দিক দিয়া পালাইবে তাহার ঠিক নাই, দেবতাদের অবধি বুক ধড়াস ধড়াস করিতেছে। তখন ব্রহ্মা নিতান্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া যমকে বলিলেন, 'সর্বনাশ, কর কি ় এই কালদণ্ড তুমি ছুঁ ড়িলেই যে আমার কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে। কালদণ্ড আমিই গড়িয়াছি রাবণকেও আমি বর দিয়াছি। আমিই বলিয়াছি যে কালদণ্ড কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না। আবার আমিই বলিয়াছি যে রাবণ কোন দেবতার হাতে মরিবে না। এখন এই অস্ত্রে যদি রাবণ মরে, তাহা হইলেও আমার কথা মিখ্যা হয় যদি না মরে তাহা হইলেও আমার কথা মিখ্যা হয়। লক্ষ্মীটি আমার মান রাখ, এ অস্ত্র তুমি ছুঁড়িও না '

কাজেই যম তখন আর কি করেন? তিনি বলিলেন 'আপনি হইতেছেন আমাদের প্রভু স্কুতরাং হুকুম মানিতেই হইবে। কিন্তু যদি এ কৃষ্টকে মারিতেই না পারিলাম, তবে আর আমার এখানে থাকিয়াই কি ফল?' এই বলিয়া যম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া রাবণ হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল, 'ছয়ো! ছয়ো! হারিয়া গেলি।' ততক্ষণে অন্য রাক্ষসদেরও খুবই সাহস হইয়াছে,, আর তাহারা আসিয়া 'জয় রাবণের জয়।' বলিয়া আকাশ ফাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে!

ব্রহ্মার কথায় যম যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলেন। রাবণ ভাবিল, সেটি
নিজেরই বাহাত্বরী। তথন আর তাহার গর্বের সীমাই রহিল না!
সে বাছিয়া বাছিয়া বড় বড় যোদ্ধাদের সহিত বিবাদ করিয়া বেড়াইতে
লাগিল। বরুণের পুত্রগণ তাহার নিকট হারিয়া গেলেন, বরুণ নিজে
ব্রহ্মার বাড়িতে গান শুনিতে যাওয়ায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না,
তাই তাহার মান বাঁচিল। সূর্য যুদ্ধ না করিয়াই বলিলেন, 'আমি
হার মানিতেছি।' রাবণের ভগ্নিপতি বিছ্যজ্জিব বেচারিও তাহার হাতে
মারা গেল।

কিন্তু সকল জায়গাই যে রাবণ বাহাত্বরী পাইয়াছিল তাহা নহে। বলির বাড়িতে গিয়া সে অনেক বড়াই করিয়াছিল। বলি তাহাকে ধরিয়া নিজের কোলে বসাইয়া বলিলেন, 'কি চাও বাপ ?' রাবণ বলিল, 'শুনিয়াছি বিফু নাকি আপনাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে ছাড়াইয়া দিতে পারি।' একথা শুনিয়া বলির ভারী হাসি পাইল। তারপর তিনি কথায় কথায় তাহাকে বলিলেন, 'ঐ যে ঝকঝকে চাকাটি দেখিতেছ ওটি আমার কাছে লইয়া আইস ত।' এ কথায় রাবণ নিতান্ত অবহেলার সহিত গিয়া সেই জিনিসটি উঠাইল, কিন্তু কিছুতেই সেটিকে লইয়া আসিতে পারিল না। সে লজ্জিত হইয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

খানিক পরে রাবণের জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তথন আর লজ্জায় বেচারা মাথা তুলিতে পারে না। তথন বলি তাহাকে বলিলেন, 'এই চাকাটি আমার পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল।'

আর একবার রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া একটি দ্বীপে আগুনের মত তেজম্বী এক ভয়ঙ্কর পুরুষকে দেখিল। তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণ বলিল, 'যুদ্ধ দাও।' তারপর সে ভাঁহাকে কত শূল, কত শক্তি, কত ঋষ্টি, কত পট্টিলের ঘা মারিল, কিন্তু তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না। তথন সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ রাবণকে টিকটিকির মতন ধরিয়া ছহাতে এমনি চাপিয়া দিলেন যে তাহাতেই তাহার প্রাণ যায় যায়। তারপর তিনি তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। কিঞ্চিৎ পরে রাবণ উঠিয়া রাক্ষসদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সেই ভয়ঙ্কর লোকটা কোথায় গেল ?' রাক্ষসেরা একটা গর্ভ দেখাইয়া বলিল, 'সে ইহার ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে।' অমনি রাবণও তাড়াতাড়ি সেই গতের ভিতর ঢুকিল। তারপর পাতালের মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে এক জায়গায় গিয়া দেখিল সেই মহাপুরুষ একটা খাটের উপর ঘুমাইয়া আছেন। সেখানে গিয়া রাবণ **সবে** ছৃষ্ট ফন্দি আঁটিতেছে, এমন সময় ভয়ঙ্কর পুরুষ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, আর তাহাতেই রাবণ কানে তালা লাগিয়া মাথা যুরিয়া পড়িয়া গেল। তখন ভয়ঙ্কর পুরুষ তাহাকে বলিলেন, 'আর কেন ? এই বেলা চলিয়া যাও! ব্রহ্মা তোমাকে অমর হইবার বর দিয়াছেন। কাজেই তোমাকে বধ করা হইল না।' এই ভয়ঙ্কর পুরুষ ছিলেন ভগবান কপিল।

আর একবার রাবণ গিয়াছিল মাহিমতীর রাজা অর্জুনের সহিত যুক্ষ করিতে। মাহিমতীতে গিয়া সে অর্জুনের মন্ত্রীদিগকে বলিল 'তোমাদের রাজা কোথায়? আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব।' মন্ত্রীরা বলিলেন 'তিনি বাড়ি নাই!'

এ কথায় রাবণ সেখান হইতে বিদ্যাপর্বতে চলিয়া আসিল।
বিদ্যা অতি স্থুন্দর পর্বত। সেই পর্বতের নীচ দিয়া নর্মদা নদী বহিতেছে,
তাহার শোভা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এমন নির্মল জল, এমন
শীতল বায়ু, এত রকমের ফুল আর অতি অল্প স্থানেই আছে। রাবণ
মনের সুখে সে জলে নামিয়া স্নান করিল।

ঠিক সেই সময়ে একটা ভারী আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতেছিল! নর্মদার জল স্বভাবতই পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে বহিয়া থাকে, কিন্তু সেদিন দেখা গেল যে তাহা এক একবার উচু হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাতে রাবণ যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া শুক সারণকে বলিল, 'দেখ ত ব্যাপারটা কি।'

শুক সারণ তখনই পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল, খানিক পরেই ব্যস্ত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল মহারাজ, প্রকাণ্ড শাল গাছের মত উচু একটা লোক নর্মদায় নামিয়া স্নান করিতেছে। উহার এক হাজারটা হাত। সেই হাজার হাতে সে এক একবার নদীর জল আগলাইয়া ঠেলিয়া দিতেছে, আর তাহাতেই সে জল এত উচু হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

এ কথা শুনিয়া রাবণ বলিয়া উঠিল—'অজুন'। তার পর আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া অমনি গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অজুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। অজুনের লোকের তাহাকে আটকাইতে চেপ্তা করিয়াছিল, কিন্ত রাক্ষসেরা তাহাকে মারিয়া ধরিয়া গিলিয়া খাইয়া নাকাল করিয়াছিল।

অর্জুন এ কথা শুনিতে পাইয়া বিশাল গদা হাতে ছুটিয়া
আসিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সেই গদার
সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া শেষে ছুটিয়া পলাইল। তখন রাবণ আর
অর্জুনের যে যুক্ত হইল, সে বড়ই ভয়ানক। ত্রজনেরই যেমন বিশাল
দেহ, হাতে তেমনি ভীষণ গদা। রাবণ ভয়ানক তেজের সহিত অনেকক্ষণ যুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু শেষে অর্জুনের গদার ঘায়ে অন্থির হইয়া
কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। অর্জুনিও অমনি তাহাকে ধরিয়া এমনি বাঁধন
বাঁধিলেন যে সে কথা আর বলিবার নয়; তাহা দেখিয়া দেবতাগণের
কি আনন্দই হইল। তাঁহারা যে যত পারিলেন, অর্জুনের মাথায়
পুষ্পার্ষ্টি করিলেন।

এদিকে রাক্ষসেরা আসিয়া অজুনের হাত হইতে রাবণকে ছাড়াইয়া নিতে কত চেপ্তাই করিল, কিন্তু সে কি তাহাদের কাজ ? অজুন তাহাদিগকে বিধিমতে ঠেঙ্গাইয়া রাবণকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

এখন রাবণের ত আর সঙ্কটের সীমাই নাই, এ সঙ্কট হইতে তাহাকে কে বাঁচায়? বাঁচাইবার লোক একটি মাত্র আছেন, তিনি হইতেছেন উহার পিতামহ পুলস্ত্য মূনি। মূনি ঠাকুর নাতির মায়া এড়াইতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া অর্জুনকে বলিলেন, 'বাছা, আমার নাতিটিকে ছাড়িয়া দাও। উহাকে যে সাজা দিয়াছ তাহাতেই তোমার খুব নাম হইবে, আর উহাকে রাখিয়া লাভ কি ?'

এ কথায় অর্জুন খুশি হইয়া তখনই রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন ; সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া চোরের মত সেখান হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু ছণ্ট লোকের লজ্জা আর কতকাল থাকে ? ছ দিন পরেই দেখা গেল যে, রাবণ আবার রাজাদিগকে থোঁচাইয়া ফিরিতেছে।

## সগর রাজার কথা

ক্রিলাকু বংশে সগর নামে একজন অতি প্রাসিদ্ধ রাজা ছিলেন। রাপে, গুণে, বিভায় বীরছে, তাঁহার সমান আর সেকালে কোন রাজাই ছিলেন না। সব বিষয়েই তিনি স্থুখী ছিলেন, কেবল এক বিষয়ে তাঁহার বড়ই ছঃখ ছিল; তাঁহার পুত্র ছিল না। পুত্র লাভের জন্ম তিনি তাঁহার বৈদতী এবং শৈব্যা নামী ছই রাণীকে লইয়া কৈলাস পর্বতে গিয়া কঠিন তপস্থা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে, শিব রাজার তপস্থায় তুপ্ত হইয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি কী চাহ।'

রাজা ভক্তিতরে শিবকে প্রণাম করিয়া, যোড়হাতে বলিলেন, 'ভগবান, আমার পুত্র নাই। আমার মৃত্যুর পর আমার বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিবার লোক থাকিবে না; আমার বংশ লোপ হইয়া যাইবে। স্থতরাং যদি আমার প্রতি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে অমুগ্রহ করিয়া, যাহাতে আমার পুত্র হয়, এমন বর দিন।'

শিব কহিলেন, 'মহারাজ, তোমার এক রাণীর ঘাট হাজার পুত্র হইবে, কিন্তু তাহারা সকলেই এক সঙ্গে মরিয়া যাইবে। আর এক রাণীর একটি পুত্র হইবে, সেই তোমার বংশ রক্ষা করিবে।'

এই বলিয়া শিব আকাশে মিলাইয়া গেলেন, রাজাও আনন্দের সহিত রাণীদিগকে লইয়া দেশে ফিরিলেন।

কিছুদিন পরে বৈদর্ভীর ষাট হাজারটি আর শৈব্যার একটি পুত্র হইল। বৈদর্ভীর ষাট হাজার পুত্র জন্মিবার সময় বড়ই আশ্চর্য ঘটনা হয়। ছেলেগুলি একটা লাউয়ের ভিতরে ছিল। লাউ দেখিয়া রাজা তাহা ফেলিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এমন সময় আকাশ হইতে কে যেন অতি গভীর স্বরে বলিল, 'মহারাজ, ওটাকে ফেলিয়া দিও না, উহার ভিতরেই তোমার বাট হাজার পুত্র আছে। উহার বাট হাজারটি বীচিকে মৃতের কলসির ভিতরে রাখিয়া দাও, দেখিবে, তোমার বাট হাজার পুত্র হইবে।'

সুতরাং রাজা আর লাউটি ফেলিয়া না দিয়া উহার বীচিগুলি ঘীয়ের ভিতরে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে অনেকদিন পরে, সেই বীচির ভিতর হইতে ষাট হাজারটি সুন্দর খোকা বাহির হইল। সেই খোকা-গুলি বড় হইয়া ষাট হাজারটা অস্কুরের মতন গোঁয়ার গুণ্ডা হইল। তাহাদের জালায় মানুষের কথা আর কি বলিব,—দেবতা গন্ধর্ব পর্যন্ত সুস্থির হইয়া বসিতে পারিত না।

শেষে সকলে তাহাদের দৌরাত্মে জালাতন হইয়া, ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিল, 'ভগবান্, আর তো পারি না। ইহাদের দৌরাত্ম নিবারণের একটা উপায় করুন!'

ব্রন্মা বলিলেন, 'তোমাদের কোন চিন্তা নাই আর অতি অল্লদিনের ভিতরেই ইহারা নিজের স্বভাব দোযে নম্ভ হইবে।'

এ কথায় সকলে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্বক যে যাহার ঘরে ফিরিল।

তারপর একবার সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের ঘোড়ার রক্ষক হইল ঐ বাট হাজার রাজপুত্র। তাহারা দিনকতক তাহাকে দেশে দেশে তাড়াইয়া ফিরিলে সে শুক্নো সাগরের বালির উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ কোথায় যে চলিয়া গেল, রাজপুত্রেরা তাহার কিছুই ব্ঝিতে পারিল না। তখন তাহার দেশে ফিরিয়া তাহাদের পিতাকে বলিল যে, 'বাবা, সর্বনাশ হইয়াছে; ঘোড়া হারাইয়া গিয়াছে!'

ers the over 1981 treats the Penes are

এ কথা শুনিয়া সগর বলিলেন, 'তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে খুব ভাল করিয়া থোঁজ।'

তথন রাজপুত্রেরা আবার ঘোড়া খুঁজিতে বাহির হইল, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। স্থতরাং তাহারা আবার তাহাদের পিতার নিকট আসিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, 'বাবা, আমরা শহর, বাজার, পাহাড়, পর্বত, বন, বাদাড়, কিছুই বাকি রাখি নাই। কিন্তু ঘোড়া তো কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না!'

এ কথার সগর রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, 'দূর হ তোরা এখান হইতে! ঘোড়া না লইয়া তোরা আর দেশে মুখ দেখাইতে পারিবি না!'

সুতরাং আবার যাট হাজার ভাই ঘোড়ার সন্ধানে বাহির হইল।
খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা আবার সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে,
ভাহার এক জায়গায় একটা গভীর গর্ত রহিয়াছে। তখন ষাট
হাজার ভাই, যাট হাজার কোদাল লইয়া, সেই গর্তের চারিধার
খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অনেক খুঁড়িয়াও তাহারা সেই
সর্বনেশে গতের তলা পাইল না। দিন গেল, মাস গেল, বংসর
চলিয়া গেল, তথাপি সেই গর্তের ভিতরে উকি মারিলে, যেমন
অন্ধকার ছিল, তেমনই অন্ধকার দেখা যায়।

ইহাতে তাহারা রাগের ভরে আরো বেশি করিয়া খুঁড়িতে লাগিল। গর্ত যতই অন্ধকার দেখা যায়, তাহারা ততই খালি বলে, পোঁড়, থোঁড়, থোঁড়, থোঁড়, থোঁড়, থোঁড়, থোঁড়, গোঁড়, গোঁড়, গোঁড় পিছত হইল। পাতালে গিয়াই তাহারা দেখিল যে, সেখানে কপিল মুনি বসিয়া আছেন, আর ঘোড়াটি তাঁহার কাছেই ঘাস খাইতেছে। ঘোড়া দেখিয়া আর কি তাহারা স্থির থাকিতে পারে? তথন কপিল যে সেখানে বসিয়া

আছেন তাহা যেন তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। কপিলকে অগ্রাহ্য করিয়াই তাহারা ঘোড়া ধরিতে ছুটিয়া চলিল।

ইহাতে কপিল রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ছই চক্ষু লাল করিয়া, ভীষণ জকুটির সহিত উহাদিগের পানে তাকাইবামাত্র, সেই ষাট হাজার রাজপুত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল!

যখন এই ভয়ন্ধর ঘটনা হয়, তখন নারদম্নি সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। তিনিই রাজপুত্রগণের মৃত্যুর সংবাদ সগরকে শুনান। পুত্রদিগের মৃত্যুর কথা শুনিয়া, সগর ছংখে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর নিজের নাতি অংশুমানকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন যে, 'এখন তুমি ঘোড়া না আনিতে পারিলে তো আর উপায় দেখি না।'

শৈব্যার যে একটি পুত্র হয়, তাহার নাম ছিল অসমঞ্জা। অসমঞ্জা এমনই ছষ্ট ছিল যে, সে ছোট ছোট ছেলে পিলের গলায় ধরিয়া তাহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিত। তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া সকলে সগরের নিকট নালিশ করাতে, তিনি তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অংশুমান সেই অসমঞ্জার পুত্র।

সগরের কথায় অংশুমান সেই গর্তের ভিতর দিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন; কপিল তখনও সেখানে বসিয়াছিলেন, আর ঘোড়াটাও তাঁহার কাছে ছিল। অংশুমান মুনিকে দেখিবামাত্র ভিত্তিভেরে তাঁহাকে প্রণাম করাতে, মুনি তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বাঃ বেশ তো ছেলেটি। তুমি কি চাও বংস ?'

অংশুমান যোড়হাতে বলিলে, 'ভগবান, আপনি দয়া করিয়া। ঘোড়াটি আমাকে দিলে আমাদের যজ্ঞ শেষ হইতে পারে।'

মুনি বলিলেন, 'বটে ? তোমাদের যজ্ঞের ঘোড়া ? এখনি তুমি এটাকে নিয়া যাও। তোমার আর কিছু চাই ?' অংশুমান যোড়হাতে বলিলেন, 'ভগবান্ দয়া করিয়া যদি আমার থুড়া মহাশয়দিগকে উদ্ধার করিয়া দেন, তবে বড় ভাল হয়।'

মুনি বলিলেন, 'তুমি যখন চাহিতেছ, তখন তাহাও হইবে। কিন্তু সে এখন নহে, আর তাহা এত সহজে হইবে না। তোমার যে নাতি হইবে, সে মহাদেবকে তপস্থায় তুই করিয়া তাহার সাহায্যে, গঙ্গাদেবীকে স্বৰ্গ হইতে পৃথিবীতে লইয়া আসিবে। সেই স্বৰ্গের নদী গঙ্গার জল লাগিলে তোমার খুড়াগণ উদ্ধার পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন শীঘ্র ঘোড়া লইয়া দেশে গিয়া যজ্ঞ শেষ কর। তোমার মঙ্গল হউক।'

এইরপে অংশুমান ঘোড়া লইয়া দেশে ফিরিলে, সগরের অশ্বমেধ শেষ হইল।

অংশুমানের পুত্র দিলীপ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার জন্ম বিস্তর্ক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। তারপর তাঁহার পুত্র পরম ধার্মিক এবং সত্যবাদী মহারাজ ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিলেন।

এই ভগীরথই তপস্থার বলে গঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন। তাহার পবিত্র জল লাগিয়া সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের উদ্ধার সাধন হইয়াছিল।

এই জন্মই গঙ্গার অপর নাম ভাগিরথী।